

# বিচিত্ৰ প্ৰ-স্ব

## বিচিত্ৰ প্ৰবন্ধ

#### রবীক্রনাথ ভাকুর



বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়
২১০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্টাট, কলিকাভা

# বিশ্বভারতী-প্রস্থালয় ২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা প্রকাশক—শ্রীকিশোরীমোহন সাঁতরা

#### বিচিত্ৰ প্ৰবন্ধ

প্রথম সংস্করণ ... বৈশাখ, ১৩১৪ পুনমু দ্রণ ... ১৩২৩ \* \* \* \* দিতীয় সংস্করণ ( পরিবর্তিত ) ... চৈত্র, ১৩৪২

মৃল্য---১১

শাস্তিনিকেতন প্রেস, শাস্তিনিকেতন (বীরভূম) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কর্ত্তক মুদ্রিত

## ভূমিকা

এই এন্থের পরিচয় আছে "বাজে কথা" প্রবন্ধে।
অর্ধাৎ ইহার যদি কোনো মূল্য থাকে তাহা বিষয়বস্তগৌরবে নয়, রচনা-রদ-সম্ভোগে।



## পাঠ-পরিচয়

"বিচিত্র প্রবন্ধের" পূর্বের শৃঞ্জলা গড়িয়া, এবারে রচনাগুলিকে কালায়ক্রমিকভাবে সাজানো হইয়াছে। "নানাকথা" ও "পথপ্রান্তে" নামক রচনাত্ইটি পঞ্চাশ বংসর আগেকার "ভারতী" এবং "বালক" পত্রিকাঘ্য হইতে সংগৃহীত। ইতিপূর্বের আর কোনো গ্রন্থে ইহারা প্রকাশিত হয় নাই। বিষয় ও ভঙ্গীগত মিল থাকায় আযাঢ়, সোনার কাঠি, ছবির অন্ধ ও শরৎ—রচনাচারিটি "পরিচয়" গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়া ইহাতে যোগ করা গেল। পক্ষান্তরে, রাজপথ, যুরোপযাত্রী, পঞ্চভূত, জলপথে, বাটে, স্থলে ও বন্ধুশ্বতি রচনা-কয়টি এবারে বাদ দেওয়া হইয়াছে। কারণ, উহার কোনোটি পূর্বে হইতেই অন্ত গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত ছিল, আর, কোনোটি বা বিষয়ের সামঞ্জন্তত্ব শীঘ্রই গ্রন্থান্ধরে সন্ধলিত হইবে। স্বতন্ধ প্রকাকারে "পঞ্চভূতের" একটি নৃতন সংস্করণ মচিরেই প্রকাশিত হইতেছে। ইতি—

গত দশ বৎসরের পত্ত-সংগ্রহ হইতে ২৫টি পত্ত বাছিয়া গ্রন্থলৈৰে "চিঠির টকরি"-নামে প্রকাশ করা হইয়াছে।

## সূচীপত্ৰ

| • বিষয়            | প্রথম প্রকাশ                    | পৃষ্ঠাত্ব      |
|--------------------|---------------------------------|----------------|
| সরোজিনী প্রয়াণ    | ( ভারতী১২৯১, শ্রাবণ-অগ্রহায়ণ ) | \$             |
| নানা কথা           | ( ভারতী — ১২৯২, জ্বৈষ্ঠ-ভাদ্র ) | >9             |
| <b>ছোটোনাগপু</b> র | ( বালক—১২৯২, আষাঢ় )            | રર             |
| ৰুদ্ধ গৃহ 🗸        | ( বালক—১২৯২, আশ্বিন-কার্ত্তিক ) | 29             |
| পথপ্রান্তে 🗸       | ( বালক—১২৯২, অগ্রহায়ণ )        | ••             |
| লাইব্রেরি          | ( বালক—১২৯২, পৌষ )              | <b>્</b>       |
| অসম্ভব কথঃ         | ( সাধনা—১৩০০, আষাঢ় )           | ৩৮             |
| নববর্ষ।            | ( বঙ্গদৰ্শন>৩০৮, শ্ৰাবণ )       | 82             |
| কেক।ধ্বনি          | বঙ্গদ^ -১৩০৮, ভাদু )            | •              |
| বাজে কথ            | (বঙ্গদৰ্শন—১৩০৯, আশ্বিন)        | ৬১             |
| भाटे ७:            | ( বঙ্গদৰ্শন—১৩০৯, কাৰ্ন্তিক)    | હ૯             |
| পরনিন্দা           | ( বঙ্গদৰ্শন১৩০৯, অগ্ৰহায়ণ )    | 90             |
| ব <b>ঙ্গমঞ্</b>    | ( বঙ্গদর্শন—১৩০৯, পৌষ)          | 90             |
| পনেরে৷ আনা         | ( বঙ্গদশন—১৩০৯, মৃথি )          | 47             |
| বসস্ত যাপন         | ( বঙ্গদর্শন— ১৩০৯, চৈত্র )      | ৮৬             |
| भिन्तित्र 🗸        | ( বঙ্গদৰ্শন—১৩১৽, পৌষ )         | ≽≼             |
| পাগল 🗸             | ( বঙ্গদৰ্শন—১৩১১, প্ৰাবণ )      | 44             |
| আষাঢ়              | ( সবুজপত্র—১৩২১, আষাচ় )        | >-6            |
| সোনার কাঠি         | ( সবুজপত্র>৩২২, জ্যৈষ্ঠ )       | >>6            |
| ছবির অঙ্গ          | ( সবুজপত্র—১৩২২, আষাচ )         | ऽ२२            |
| শরৎ •              | ( সবুজপত্র—১৩২২, ভাদ্র-আশ্বিন ) | <b>&gt;0</b> 8 |
| চিঠির টুক্রি       | ( ১৩৩२ मोल—১৩৪२ मोल )           | 787            |

## বিচিত্ৰ প্ৰবন্ধ

### সরোজিনী প্রয়াণ

( अम्माश्च विवत् )

১১ই জাৈষ্ঠ গুক্রবার। ইংরাজি ২০শে মে ১৮৮৪ খৃষ্টাক। আজ 
গুভলগ্নে "সরোজিনী" বাঙ্গীয় পোত তাহার হুই সহচরী লোহতরী হুই 
পার্শ্বে লইয়া বরিশালে তাহার কর্মস্থানের উদ্দেশে যাত্রা করিবে। 
যাত্রীর দল বাড়িল। কথা ছিল আমরা তিন জনে যাইব—তিনটি বরঃপ্রাপ্ত পুরুষ মানুষ। সকালে উঠিয়া জিনিষপত্র বাঁধিয়া প্রস্তুত 
হইয়া আছি, পুরুষ-পরিহসনীয়া শ্রীমতী প্রাভ্জায়া ঠাকুরাণীর নিকটে 
মানমুগে বিদার লইবার জন্ম সমস্ত উল্লোগ করিতেছি এমন সময় শুনা 
গেল তিনি সসস্তানে আমাদের অমুবর্ত্তিনী হইবেন। তিনি কার মুখে 
শুনিয়াছেন যে আমরা যে-পথে যাইতেছি, যে পথ দিয়া বরিশালে যাইব 
বলিয়া অনেকে বরিশালে যায় নাই এমন শুনা গিয়াছে; আমরাও পায়েছ 
সেইরূপ ফাঁকি দিই এই সংশয়ে তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া নিজের ভান 
হাতের পাঁচটা ছোটো ছোটো সরু সরু আঙুলের নথের দিকে দৃষ্টিপাত 
করিয়া বিস্তর বিবেচনা করিতে লাগিলেন, অবশেষে ঠিক আটটার সময়

নধাপ্র হইতে যতগুলে। বিবেচনা ও যুক্তি সংগ্রহ সম্ভব সমন্ত নিংশেষে আকর্ষণ করিয়া লইয়া আমাদের সঙ্গে গাড়িতে উঠিয়া বসিলেন।

সকালবেলায় কলিকাতার রাস্তা যে বিশেষ মুদুগু তাহা নহে, বিশেষতঃ চিৎপুর রোড। সকালবেলাকার প্রথম স্থ্যকিরণ পড়িয়াছে, শ্যাকরা গাডির আন্তাবলের মাধায়,—আর এক সার বেলোয়ারি ঝাড়ওয়ালা মুসলমানদের দোকানের উপর। গ্যাস-ল্যাম্পগুলোর গায়ে সূর্য্যের আলো এমনি চিক্মিক করিতেছে সেদিকে চাহিবার ছো নাই। সমস্ত রাত্রি নক্ষত্রের অভিনয় করিয়া তাহাদের সাধ মেটে নাই, তাই সকাল বেলায় লক্ষ যোজন দূর হইতে সূর্য্যকে মুগ ভেঙাইয়। অতিশয় চকচকে মছন্ত্ৰ-লাভের চেষ্টায় আছে। ট্রামগাড়ি শিষ্ দিতে দিতে চলিয়াছে, কিন্তু এখনে। যাত্রী বেশি জোটে নাই। ম্যুনিসিপালিটির শকট কলিকাতার আবর্জনা বহন করিয়া, অতান্ত মন্থর হইয়া চলিয়া যাইতেছে। ফুটপাথের পার্বে সারি সারি শ্যাক্রা গাড়ি আরোহীর অপেক্ষায় দাড়াইয়া: সেই অবসরে অশ্বচর্দ্মারত চতুষ্পদ কঙ্কালগুলা ঘাড় হেঁট করিয়া অত্যস্ত শুকনো ঘাসের আঁটি অক্সমনস্কভাবে চিবাইতেছে; তাহাদের সেই পারমার্থিক ভাব দেখিলে মনে হয় যে অনেক ভাবিয়া চিস্তিয়া তাহারা তাহাদের সম্মুখন্থ ঘাদের আঁটির সঙ্গে সমস্ত জগৎসংসারের তুলনা করিয়া সারবত্তা ও সরসতা সম্বন্ধে কোনো প্রভেদ দেখিতে পার নাই! দক্ষিণে মুস্ল-মানের দোকানের হৃতচর্ম গাসীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কতক দড়িতে ঝুলিতেছে, কতক খণ্ড খণ্ড আকারে শলাকা আশ্রয় করিয়া অগ্নিশিখার উপরে ঘুর খাইতেছে এবং বৃহৎকায় রক্তবর্ণ কেশবিহীন শ্বশ্রলগণ বড়ো বড়ো হাতে মস্ত মস্ত কটি সেঁকিয়া তুলিতেছে। কাবাবের দোকানের পাশে ফুঁকো ফারুষ নির্মাণের জায়গা, অনেক ভোর হইতেই: তাহাদের চুলায় আগুন শ্বালানো হইয়াছে। ঝাঁপ খুলিয়া কেহ বা হাত মুখ ধুইতেছে, কেছ বা **लाका**त्वत्र मन्नुत्थ सांहे पिएछएइ, देपवार तकह वा नान कन्न पिछन्न पाछि

#### मरताकिनी व्ययान

লইয়া চোথে চসমা আঁটিয়া একথানা পার্সী কেতাব পড়িতেছে। সন্মুখে মস্জিদ; একজন অন্ধ ভিক্ষৃক মস্জিদের সিঁড়ির উপরে হাত পাতিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

গঙ্গার ধারে কয়লাঘাটে গিয়া পৌছানো গেল। সমুথ হইতে ছাউনিওয়ালা বাঁধা নৌকাগুলা দৈত্যদের পায়ের মাপে বড়ো বড়ো চটিজুতার মতো দেখাইতেছে। মনে হইতেছে, তাহারা যেন হঠাৎ প্রাণ পাইয়া অমুপস্থিত চরণগুলি স্মরণ করিয়া চট্টচট্ট করিয়া চলিবার প্রতীক্ষায় অধীর ছইয়া পডিয়াছে। একবার চলিতে পাইলে হয়, এইরূপ তাহাদের ভাব। একবার উঠিতেছে, যেন উঁচু হইয়া ডাঙার দিকে চাহিয়া দেখিতেছে কেহ আসিতেছে কি না,—আবার নামিয়া পড়িতেছে। আগ্রহে অধীর হইয়া জলের দিকে চলিয়া যাইতেছে, আবার কী মনে করিয়া আত্মসম্বরণ পূর্ব্বক তীরের দিকে ফিরিয়া আসিতেছে। গাড়ি হইতে মাটিতে পা দিতে না দিতে ঝাঁকে ঝাঁকে মাঝি আমাদের উপরে আসিয়া পড়িল। এ বলে আমার নৌকায়, ও বলে আমার নৌকায়, এইরপে মাঝির তরঙ্গে আমাদের তত্ত্ব তরী একবার দক্ষিণে, একবার বামে, একবার মাঝখানে আবর্ত্তের মধ্যে ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। অবশেষে অবস্থার তোড়ে, পূর্ব্ব জন্মের বিশেষ একট। কী কর্মফলে বিশেষ একটা নৌকার মধ্যে গিয়া পড়িলাম। (পাল তুলিয়া নৌক। ছাডিয়া দিল। গঙ্গায় আজ কিছু বেশি চেউ দিয়াছে, বাতাসও উঠিয়াছে। এখন ভোয়ার। ছোটো ছোটো নৌকাগুলি আজ পাল ফুলাইয়া ভারি তেকে চলিয়াছে; আপনার দেমাকে আপনি কাং হইয়া পড়ে বা! একটা মস্ত ষ্টামার ছই পাশে ছই লোহতরী লইয়া আশপাশের ছোটোখাটো নৌকাগুলির প্রতি নিতান্ত অবজ্ঞাভাবে লোহার নাকটা আকাশে তুলিয়া গাঁ গাঁ শব্দ করিতে করিতে সধ্ম নিখাসে আমাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে 🕽 मत्नात्यां निया तिथे व्यामात्नत्वे काहाक-ताथ ताथ थाम थाम ! माबि

কহিল—"মহাশয় ভয় করিবেন না, এমন ঢের বার জাহাজ ধরিয়াছি।" বলা বাহল্য এবারও ধরিল। জাহাজের উপর হইতে একটা সিঁছি নামাইয়া দিল। ছেলেদের প্রথমে উঠানো গেল, তাহার পর আমার ভাজ ঠাকুরাণী যথন বহু কষ্টে তাঁহার স্থল-পদ্ম-পা-ত্থানি জাহাজের উপর তুলিলেন তথন আমরাও মধুকরের মতো তাহারি পশ্চাতে উপরে উঠিয়া পড়িলাম।

( > )

খিদিও স্লোভ এবং বাতাস প্রতিক্লে ছিল, তথাপি আমাদের এই গজবর উর্ক্তণ্ডে বৃংহিতধ্বনি করিতে করিতে গজেন্দ্রগমনের মনোহারিতা উপেক্ষা করিয়া চন্দ্রারিংশ ভূরঙ্গ-বেগে ছুটিতে লাগিল ) আমরা ছয় জন এবং জাহাজের বৃদ্ধ করিয়াব প্রালি প্রালা জারগায় কেদারা লইয়া বিদিনাম। আমাদের মাথাব উপরে কেবল একটি ছাত আছে। সন্মুথ হইতে হছ় করিয়া বাতাস আসিয়া কানের কাছে গোঁ সোঁ করিতে লাগিল, জামার মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে অক্ষাৎ ফুলাইয়া ভূলিয়া ফর ফর আওয়াজ করিতে থাকিল এবং আমার লাভ্জারার স্কণীর্ঘ স্থাংযত চুলগুলিকে বার বার অবাধ্যতাচরণে উৎসাহিত করিয়া ভূলিল। তাহারা না কি জাত-সাপিণীর বংশ, এই নিমিত্ত বিলোহী হইয়া বেণী বন্ধন এড়াইয়া পূজনীয়া ঠাকুরাণীর নাসাবিবর ও মুখরদ্ধের মধ্যে পথ অনুসন্ধান করিতে লাগিল; আবার আর কতকগুলি উর্ক্তন্থ হইয়া আক্ষালন করিতে করিতে মাথার উপর রীতিমতো নাগলোকের উৎসব বাধাইক্রা। দিল; কেবল বেণী নামক অঞ্জগর সাপটা শত বন্ধনে বন্ধ হইয়া, শত্ত,

#### महाकिनी श्राम

শেলে বিদ্ধ হইয়া, শত পাক পাকাইয়া নিজ্জীব ভাবে থোঁপা **আকারে** বাড়ের কাছে কুণ্ডলী পাকাইয়া রহিল। অবশেষে কথন এক সময়ে দাদা কাঁথের দিকে মাথা নোয়াইয়া ঘুমাইতে লাগিলেন, বৌঠাকুরাণীও চুলের দৌরাখ্যা বিস্মৃত হইয়া চৌকির উপরে চকু মুদিলেন।

জাহাজ অবিশ্রাম চলিতেছে। (ঢেউগুলি চারিদিকে লাফাইয়া উঠিতেছে—তাহাদের মধ্যে এক-একটা সকলকে ছাড়াইয়া শুদ্র কণা ধরিয়া হঠাৎ জাহাজের ডেকের উপর যেন ছোবল মারিতে আসিতেছে— গৰ্জন কৰিতেছে, পশ্চাতের সঙ্গীদের মাথা তুলিয়া ডাকিতেছে—ম্পদ্ধা করিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া চলিতেছে—মাথার উপরে কর্য্যকিরণ দীপ্তিমান চোথের মতে। জলিতেছে—নৌকাগুলাকে কাৎ করিয়া ধরিয়া ভাহার মধ্যে কী আছে দেখিবার জন্ম উঁচু হইয়া দাড়াইয়া উঠিতেছে, মুহুর্ত্তের মধ্যে কৌত্হল পরিত্তপ্ত করিয়া নৌকাটাকে ঝাঁকানী দিয়া আবার কোথায় তাহারা চলিয়া যাইতেছে। আপিসের ছিপ্ছিপে পান্সীগুলি পালটুকু ফুলাইয়া আপনার মধুর গতির আনন্দ আপনি যেন উপ্তোগ করিতে করিতে চলিতেছে; তাহারা মহৎ মাস্তল-কিরীটা জাহাজের গান্তীর্য্য উপেক্ষা করে. ষ্টীমারের পিনাক ধ্বনিও মান্ত করে না, বরঞ্চ বড়ো বড়ো জাহাজের মুখের উপর পাল তুলাইয়া হাসিয়া রক্ষ করিয়া চলিয়া যায়; জাহাজও তাহাতে বড়ো অপমান জ্ঞান করে না । ) কিন্তু গাধাবোটের বাবহার স্বতন্ত্র, তাহাদের নডিতে তিন ঘণ্টা, তাহাদের চেহারাটা নিতান্ত স্থূলবুদ্ধির মতো—ভাহারা নিজে নড়িতে অসমর্থ হইয়া অবশেষে জাহাজকে সরিতে বলে—তাহারা গায়ের কাচে আসিয়া পড়িলে সেই স্পর্কা অসম বোধ হয়।

এক সময় গুনা গেল আমাদের জাহাজের কাপ্তেন নাই। জাহাজ ছাড়িবার পূর্বে রাত্রেই সে গা-ঢাকা দিয়াছে। গুনিয়া আমার ভাজ- -ঠাকুরাণীর ঘুমের ঘোর একেবারে ছাড়িয়া গেল—গুঁছার সহসা মুগাজন হইল যে, কাপ্তেন যখন নাই তখন নোঙরের অচল-শরণ অবলম্বন করাই শ্রেয়। দাদা বলিলেন তাহার আবশ্রক নাই, কাপ্তেনের নীচেকার লোকেরা কাপ্তেনের চেয়ে কোনো অংশে ন্যন নছে। কর্জাবারুও সেইরূপ মত। বাকি সকলে চুপ করিয়া রহিল কিন্তু তাহাদের মনের ভিতরটা আর কিছুতেই প্রসন্ন হইল না। তবে, দেখিলাম নাকি জাহাজটা সত্য সতাই চলিতেছে, আর, হাঁক-ভাকেও কাপ্তেনের অভাব সম্পূর্ণ ঢাকা পড়িয়াছে, তাই চুপ মারিয়া রহিলাম। হঠাৎ জাহাজের ফ্লম্নের ধুক-ধুক শব্দ বন্ধ হইয়া গেল—কল চলিতেছে না—নোঙর কেলো, নোঙর কেলো বলিয়া শব্দ উঠিল—নোঙর কেলা হইল। কলের এক জায়গায় কোথায় একটা জোড় খুলিয়া গেছে—সেটা মেরামত করিলে তবে জাহাজ চলিবে। মেরামত আরম্ভ হইল। এখন বেলা সাড়ে-দশটা, দেড়টার পূর্বের মেরামত সমাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই।

বসিয়া বসিয়া গঙ্গাতীরের শোভা দেখিতে লাগিলাম। শোস্তিপুরের দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া গঙ্গাতীরের যেমন শোভা এমন আর কোথায় আছে! গাছপালা ছায়া ক্টীর—নয়নের আনন্দ অবিরল সারি সারি ছইখারে বরাবর চলিয়াছে—কোথাও বিরাম নাই। কোথাও বা তটভূমি সব্জ ঘাসে আছের হইয়া গঙ্গার কোলে আসিয়া গড়াইয়া পড়িয়াছে, কোথাও বা একেবারে নদীর জল পর্যান্ত ঘন গাছপালা লতাজালে জড়িত হইয়া কুঁকিয়া আসিয়াছে—জলের উপর তাহাদের ছায়া অবিশ্রাম ছলিতেছে; কতকগুলি স্ব্যাকিরণ সেই ছায়ার মাঝে মাঝে ঝিকমিক করিতেছে, আর বাকি কতকগুলি, গাছপালার কম্পমান কচি মস্প সব্জ পাতার উপরে চিক্চিক্ করিয়া উঠিতেছে। একটা-বা নৌকা তাহার কাছাকাছি গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা রহিয়াছে, সে সেই ছায়ার. নিচে, অবিশ্রাম জলের কুলকুল শব্দে, মৃত্ব দাল খাইয়া বড়ো আরামের দিব,

<sup>'</sup>ঘনচ্ছায়ার মধ্য দিয়া ভাঙা ভাঙা বাঁকা একটা পদচিক্লের প**থ জল পর্য্যন্ত** নামিয়া আদিয়াছে। দেই পথ দিয়া গ্রামের মেয়েরা কলদী কাঁখে করিয়া জল লইতে নামিতেছে, ছেলেরা কাদার উপরে পড়িয়া জল ছোঁডাছ ডি করিয়া সাঁতার কাটিয়া ভারি মাতামাতি করিতেছে। প্রাচীন ভাঙা ঘাটগুলির কী শোভা! মানুষেরা যে এ ঘাট বাঁধিয়াছে তাহা এক রক্ম ভূলিয়া যাইতে হয়; এও যেন গাছপালার মতো গঙ্গাতীরের নিজস্ব। ইহার বড়ো বড়ো ফাটলের মধ্য দিয়া অশথগাছ উঠিয়াছে. ধাপগুলির ইটের ফাঁক দিয়া ঘাস গজাইতেচে—বহু বৎসরের বর্ষার জলধারায় গায়ের উপরে শেয়ালা পডিয়াছে—এবং তাহার রং চারিদিকের শ্রামল গাছপালার রঙের সহিত কেমন সহজে মিশিয়। গেছে। মাত্রবের কাজ ফুরাইলে প্রকৃতি নিজের হাতে সেটা সংশোধন করিয়া দিয়াছেন; তুলি ধরিয়া এখানে ওখানে নিজের রং লাগাইয়া দিয়াছেন। অত্যন্ত কঠিন সগর্ব ধনধনে পারিপাট্য নষ্ট করিয়া, ভাঙাচোরা বিশৃত্যল মাধুর্য্য স্থাপন করিয়াছেন। গ্রামের যে সকল ছেলে-মেয়ের। নাহিতে ব। জল লইতে আসে তাহাদের সকলেরই সঙ্গে ইহার যেন একটা-কিছু সম্পর্ক পাতানো আছে—কেহ ইহার নাতনী, কেছ ইছার মা-মাসি। তাছাদের দাদামহাশয় ও দিদিমারা যথন এতটুকু ছিল তথন ইহারই ধাপে বসিয়া খেলা করিয়াছে, বর্ষার দিনে পিছল খাইয়া পড়িয়া গিয়াছে। আর সেই যে যাত্রাওয়ালা বিখ্যাত গায়ক অন্ধ শ্রীনিবাস সন্ধ্যাবেলায় ইছার পৈঠার উপর বসিয়া বেহালা বাজাইয়া গৌরী রাগিণীতে "গেল গেল দিন" গাহিত ও গাঁয়ের তুই চারিজন লোক আশে পাশে জমা হইত, তাহার কথা আজ আর কাছারও মনে নাই। গঙ্গা-তীরের ভগ্ন দেবালয়গুলিরও যেন বিশেষ কী মাহাত্ম আছে। তাহার মধ্যে আর দেবপ্রতিমা নাই। কিছু বে নিজেই জটাজ টবিলম্বিত অতি পুরাতন ঋষির মতো অতিশয় ভক্তিভাজন

ও পৰিত্ৰ হুইয়া উঠিয়াছে। এক এক জায়গায় লোকালয়—সেখানে **জেলে**দের নৌকা সারি সারি বাঁধা রহিয়াছে। কতকগুলি জলে. কতকগুলি ডাঙায় তোলা, কতকগুলি তীরে উপুড় করিয়া মেরামত করা হইতেছে: তাহাদের পাজ রা দেখা যাইতেছে। কুঁড়ে ঘরগুলি কিছু ঘন ঘন কাছাকাছি—কোনো কোনোটা বাঁকাচোরা বেড়া দেওয়া —ছই চারিটি গরু চরিতেছে, গ্রামের ছুই একটা শীর্ণ কুকুর নিদ্দর্মার মতো গঙ্গার ধারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; একটা উলঙ্গ ছেলে মুথের মধ্যে আঙ্ল পুরিয়া বেগুনের ক্ষেতের সন্মুখে দাড়াইয়। অবাক্ হইয়া আমাদের জাহাজের দিকে চাহিয়া আছে। হাঁডি ভাসাইয়া লাঠি-বাঁধা ছোটো ছোটো। **জাল লই**য়া জেলের ছেলের। ধারে ধারে চিংডিমাছ ধরিয়া বেডাইতেছে। সম্মুখে তীরে বটগাছের জ্ঞালবদ্ধ শিকড়ের নিচে হইতে নদীস্রোতে মাটি ক্ষা করিয়া লইয়া গিয়াছে—ও সেই শিকড়গুলির মধ্যে একটি নিতৃত আশ্রম নির্মিত হইয়াছে। একটি বুড়ি তাহার ছই চারিটি হাঁড়িকুঁড়িও একটি চট লইয়া তাহারই মধ্যে বাস করে। আবার আর এক দিকে চড়ার উপরে বছদূর ধরিয়া কাশ বন-শরৎকালে যথন ফুল ফুটিয়া উঠে তথন ৰায়ুর প্রত্যেক হিল্লোলে হাসির সমুদ্রে তরঙ্গ উঠিতে পাকে। কারণেই হউক গন্ধার ধারের ইঁটের পাজাগুলিও আমার দেখিতে বেশ ভালো লাগে :-- তাহাদের আশেপাণে গাছপালা থাকে না-চারিদিকে পোড়ো জারগা এবড়ো থেবড়ো—ইতস্ততঃ কতকগুল। ইঁট পদিয়া পড়িয়াছে—অনেকগুলি ঝামা ছড়ানো—স্থানে স্থানে মাটি কাটা—এই অমুর্বরতা বন্ধুরতার মধ্যে পাঁজাগুলে। কেমন হতভাগ্যের মতো দাঁডাইয়া পাকে। গাছের শ্রেণীর মধ্য হইতে শিবের দ্বাদশ মন্দির দেখা যাইতেছে :-সমুখে ঘাট, নহবংখানা হইতে নহবং বাজিতেছে। তাহার ঠিক পাশেই পেয়া<u>ঘাট।</u> কাঁচা ঘাট, ধাপে ধাপে তালগাছের শুঁড়ি দিয়া বাঁধানো। স্মারও দক্ষিণে কুমারদের বাড়ি,চাল হইতে কুমড়া ঝুলিতেছে। একটি প্রৌচা

#### मरताकिनौ প্রয়াণ

কুটীরের দেয়ালে গোবর দিতেছে—প্রাবণ পরিষ্কার, তকতক করিতেছে— কেবল এক প্রান্তে মাচার উপরে লাউ লতাইয়া উঠিয়াছে, আর একদিকে তুলসীতলা। সূর্য্যান্তের নিস্তরক গঙ্গায় নৌকা ভাসাইয়া দিয়া গঙ্গার, পশ্চিম পারের শোভা যে দেখে নাই সে বাংলার সৌন্দর্য্য দেখে নাই বলিলেও হয়। (এই পবিত্র শাস্তিপূর্ণ অমুপম সৌন্দর্যাচ্ছবির বর্ণনা সম্ভবে না। এই স্বর্ণচ্চায় দ্রান সন্ধালোকে দীর্ঘ নারিকেলের গাচগুলি মন্দিরের চূড়া, আকাশের পটে আঁকা নিস্তর গাছের মাথাগুলি, श्वित करनत छेपरत नावर्गात भएजा मस्तात बाजा-सम्बत विताम, নির্বাপিত কলরব, অগাধ শাস্তি-সে সমস্ত মিলিয়। নন্দনের একখানি মরীচিকার মতো ছায়াপথের প্রপারবর্ত্তী স্কদ্র শাস্তিনিকেতনের একথানি ছবির মতো পশ্চিম দিগস্তের ধার-টুকুতে আঁক। দেখা যায়।) ক্রমে সন্ধ্যার, আলো মিল।ইয়া যায়, বনের মধ্যে এদিকে ওদিকে এক-একটি করিয়া প্রদীপ জ্বলিয়া উঠে, সহস। দক্ষিণের দিক হইতে একটা বাতাস উঠিতে থাকে —পাতা ঝরুঝরু করিয়া কাঁপিয়া উঠে, অন্ধকারে বেগবতী নদী বহিয়া যায়, কুলের উপরে অবিশ্রাম তরঙ্গ আঘাতে ছল্ছল করিয়া শব্দ হইতে भारक-आत किছू जारना रामश गांत्र ना, त्यांना यांत्र ना-तकतन वि वि পোকার শব্দ উঠে—আর জানাকিগুলি অন্ধকারে জলিতে নিভিতে থাকে। আরো রাত্রি হয়। ক্রমে ক্লম্ড পক্ষের সপ্তমী চাঁদ ঘোর অন্ধকার অশর্থগাছের মাধার উপর দিয়া গীরে ধীরে আকাশে উঠিতে থাকে। নিম্নে বনের শ্রেণীবদ্ধ অন্ধকার,আর উপরে মান চন্দ্রের আভা। গানিকটা আলো অন্ধকার-ঢাল। গঙ্গার মাঝখানে একটা জারগায় পড়িয়া তরক্ষে তরকে ভাঙিয়া ভাঙিয়া যায়। ও-পারের অস্পষ্ট বনরেখার উপর আর-খানিকটা श्वाता পড়ে—দেইটুকু আলোতে ভালো করিয়া কিছুই দেখা যায় না ; কেবল ও-পাবের স্থাপুরত। ও অক্ষাটতাকে মধুর রহস্তময় করিয়া তোলে। এ-পারে নিদ্রার রাজ্য আর ও-পারে স্বপ্নের দেশ বলিয়া মনে ছইতে পাকে ১

এই ষে-সব গঙ্গার ছবি আমার মনে উঠিতেছে, এ কি সমস্তই এইবারকার ষ্টামার-যাত্রার ফল ? তাহা নছে। এ-সব কত দিনকার কত ছবি, মনের মধ্যে আঁকা রহিয়াছে। ইহারা বড়ো স্থথের ছবি, আজ ইহাদের চারিদিকে অঞ্জলের ক্ষটিক দিয়া বাধাইয়া রাখিয়াছি।
এমনতরো শোভা আর এ জন্মে দেখিতে পাইব না।)

মেরামৎ শেষ হইয়া গেছে—যাত্রীদের স্নানাহার হইয়াছে, বিস্তর क्लानाहन कतिया नाढत जाना हरे (७६६। खाहाक हाए। हरेन। বামে মুচিখোলার, নবাবের প্রকাণ্ড খাঁচা। ডানদিকে শিবপুর বটানিকেল গার্ডেন। যত দক্ষিণে যাইতে লাগিলাম, গঙ্গা ততই চওডা ছইতে লাগিল। বেলা ছুটো তিনটের সময়ে ফলমূল সেবন করিয়া সন্ধ্যা বেলায় কোপায় গিয়া থামা ঘাইবে তাহারি আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া গেল। আমাদের দক্ষিণে বামে নিশান উডাইয়া অনেক জাহাজ গেল আসিল—তাহাদের সগর্ব গতি দেখিয়া আমাদের উৎসাহ আরও বাডিয়া উঠিল। বাতাস যদিও উণ্টা বহিতেছে, কিন্তু স্লোত আমাদের অমুকুল। আমাদের উৎসাহের সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের বেগও অনেক বাড়িয়াছে। জাহাজ বেশ ছলিতে লাগিল। (দুর হইজে ্দেখিতেছি এক-একটা মস্ত চেউ ঘাড় তুলিয়া আসিতেছে, আমরা সকলে আনন্দের সঙ্গে তাহার জন্ম প্রতীক্ষা করিয়া আছি—তাহারা জাহাজের পাশে নিম্বল রোবে ফেনাইয়া উঠিয়া গর্জন করিয়া জাহাজের লোহার পাঁজরায় সবলে মাথা ঠুকিতেছে, হতাখাস হইয়া হুই পা পিছাইয়া পুনশ্চ আসিয়া আঘাত করিতেছে, আমরা সকলে মিলিয়া তাহাই দেখিতেছি।) হঠাং দেখি কৰ্ত্তাবাৰু মুখ কিবর্ণ করিয়া কর্ণধারের কাছে ছুটিয়া যাইতেছেন। হঠাৎ রব উঠিল এই এই বাবু রাবু, থাম থাম। গঙ্গার তরঙ্গ অপেকা প্রচণ্ডতর বেগে আমাদের সকলেরই হৃদ্য় তোলপাড করিতে লাগিল। চাহিয়া দেখি সম্বাথে আমাদের জাহাজের উপর সবেগে একটা লোহার বয়া ছুটিয়া আসিতেছে, অর্থাৎ আমরা বয়ার উপরে ছুটিয়া চলিডেছিল কিছুতেই সামলাইতে পারিতেছি না। সকলেই মন্ত্রমুগ্রের মতো বয়াটাই দিকে চাহিয়া আছি। সে জিনিষটা মহিষের মতো চুঁ উল্পত করিয়া আসিতেছে। অবশেষে ঘা মারিল।

( ()

কোণায় সেই অবিশ্রাম জলকল্লোল, শত লক্ষ তরঙ্গের আহোরাত্র উৎসব, কোণায় সেই অবিরল বনশ্রেণী, আকাশের সেই অবারিত লীলিমা, ধরণীর নবযৌবনে পরিপূর্ণ হৃদয়োচ্ছ্যাসের স্থায় সেই অনন্তের দিকে চির-উচ্ছ্যিত বিচিত্র তরুতরঙ্গা, কোণায় সেই প্রকৃতির স্থামল স্নেহের মধ্যে প্রচ্ছন্ন শিশু লোকালয়গুলি—উর্দ্ধে সেই চিরন্তির আকাশের নিম্নে সেই চিরচঞ্চলা স্রোতস্বিনী!—চিরস্তরের সহিত চিরকোলাহলময়ের, স্ব্রিসমানের সহিত চিরবিচিত্রের, নির্মিকারের সহিত চিরপরিবর্ত্তনশীলের অবিচ্ছেদ প্রেমের মিলন কোথায়! এখানে স্বর্কিতে ইটেতে, ধূলিতে নাসারদ্ধে, গাড়িতে ঘোড়াতে হঠ-যোগ চলিতেছে। এখানে চারিদিকে দেয়ালের সহিত দেয়ালের, দরজার সহিত ছডকার, কড়ির সহিত বরগার চাপকানের সহিত বোতামের আঁটাআঁটি মিলন।

পাঠকেরা বোধ করি বুঝিতে পারিয়াছেন, এতদিন সরেজমিনে ধলখা চলিতেছিল—সরে-জ্বমিনে না হউক্ সরে-জ্বলে বটে—এখন আমরা ডাঙার ধন ডাঙার ফিরিয়া আসিয়াছি। এখন সেখানকার কথা এখানে পুর্বেকার কথা পরে লিখিতে হইতেছে—স্কুতরাং এখন যাহা লিখিব তাহার ভুলচুকের জ্বন্থ দায়ী হইতে পারিব না।

এখন মধ্যাহ্ছ। আমার সমূথে একটা ডেক্স, পা-পোষে একটা কালো মোটা কুকুর ঘুমাইতেছে —বারান্দায় শিকলি-বাঁধ। একটা বাঁদর লেঞ্কের উকুন বাছিতেছে, তিনটে কাক আলিসার উপরে বসিয়া অকারণ চেঁচা-ইতেছে এবং এক এক-নার থপ করিয়া বাঁদরের ভুক্তাবশিষ্ট ভাত এক-চঞ্ছু লইয়া ছাতের উপরে উড়িয়া বসিতেছে। ঘরের কোণে একটা প্রাচীন হার্ম্মোনিয়ম বাছের মধ্যে গোটাকতক ইঁছর খট খট করিতেছে। কলিকাতা সহরের ইমারতের একটি শুদ্ধ কঠিন কামরা, ইহারি মধ্যে আমি গঙ্গার আবাহন করিতেচি—তুপঃক্ষীণ জহুমুনির শুষ্ক পাকস্থলীর অপেক্ষা এখানে চের বেশি স্থান আছে। আর, স্থান-সঙ্কীর্ণতা বলিয়া কোনো পদার্থ প্রকৃতির মধ্যে নাই। সে আমাদের মনে। দেখো-(বীজের মধ্যে অরণ্য, একটি জীবের মধ্যে ভাহার অনস্ত বংশপরম্পর।। আমি रंग औ श्रीरकन मार्ट्स्त এक त्राठन बुद्धाक कानी किनिशा आनियाहि. উহারি প্রত্যেক কোঁটার মধ্যে কত পাঠকের স্বয়প্তি মাদার-টিংচার **আকারে বিরাজ** করিতেছে। এই কালীর বোতল দৈবক্রমে যদি **প্রযোগ্য** হাতে পড়িত তবে ওটাকে দেখিলে ভাবিতাম, সৃষ্টির পূর্ববন্তী অন্ধকারের মধ্যে এই বিচিত্র আলোকময় অনর জগং যেমন প্রচ্ছর ছিল, তেমনি ঐ এক বোতল অন্ধকারের মধ্যে কত আলোকময় নৃতন সৃষ্টি প্রচ্ছর আছে। একটা বোতল দেখিয়াই এত কথা মনে উঠে, যেখানে ষ্টাফেন সাহেবের কালীর কারখানা দেখানে দাঁডাইয়া একবার ভাবিলে বোধ করি মাথা ঠিক রাখিতে পারি না। কত পুঁথি, কত চটি, কত যশ, কত কলঙ্ক, কত জ্ঞান, কত পাগলামী, কত ফাঁসির তুকুম, বুদ্ধের ঘোষণা, প্রেমের লিপি কালো কালো হইয়া স্রোত বাহিয়া বাহির হইতেছে! ঐ স্রোত বর্থন সমস্ত জগতের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে—তথন—দুর হউক কালী বে ক্রমেই গড়াইতে চলিল, ষ্টীফেন সাহেবের সমস্ত কারখানাটাই দৈবাৎ যেন উন্টাইয়া পডিয়াছে:—এবারে ব্লটিং কাগজের কথা মনে

'পড়িতেছে।—স্রোভ ফিরানো যাক্। এসো এবার গঙ্গার **রোভে**্ -এসো।

সত্য ঘটনায় ও উপস্থাসে প্রভেদ আছে, তাহার সাক্ষ্য দেখো,
আমাদের জাহাজ বয়ায় ঠেকিল তর ডুবিল না—পরম বীরত্ব সহকারে
কাহাকেও উদ্ধার করিতে হইল না—প্রথম পরিচ্ছেদে জলে ডুবিয়া মরিয়া

যড়বিংশ পরিচ্ছেদে কেহ ডাঙায় বাঁচিয়া উঠিল না। না ডুবিয়া হথী

হইয়াছি সন্দেহ নাই, কিন্তু লিখিয়া হথ হইতেছে না; পাঠকেরা নিশ্চয়ই

অত্যন্ত নিরাশ হইবেন, কিন্তু আমি যে ডুবি নাই সে আমার দোষ নয়,
নিতান্তই অদৃষ্টের কারখানা।

মরিলাম না বটে কিন্তু যমরাজের মহিষের কাছ হইতে একটা রীতিমতো ঢুঁ খাইয়া ফিরিলাম। স্নতরাং সেই ঝাঁকানির কথাটা স্বরণ-ফলকে গোদিত হইয়া রহিল। থানিকক্ষণ অবাক্ ভাবে পরস্পারের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করা গেল—সকলেরই মুখে একভাব, সকলেই বাক্যবায় করা নিতান্ত বাহুলা জ্ঞান করিলেন। বৌঠাকরুণ বৃহৎ একটা চৌকির মধ্যে কেমন একরকম হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাঁহার হুইটি কুজ আমুবঙ্গিক আমার হুই পার্ম জড়াইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দাদা কিয়ৎক্ষণ ঘন ঘন গোঁফে তা'দিয়া কিছুই সিদ্ধান্ত করিতে পারিলেন না। কর্তা বাবুং রুই হইয়া রলিলেন, "সমস্তই মাঝির লোম," মাঝি কহিল, তাহার অধীনে যে ব্যক্তি হাল ধরিয়াছিল তাহার দোষ। সে কহিল, হালের দোর। হাল কিছু না বলিয়া অধোবদনে সটান জলে ডুবিয়া রহিল—গঙ্গা বিধা হইয়া তাহার লজ্জা রক্ষা করিলেন।

এই থানেই নোঙর ফেলা হইল। যাত্রীদের উৎসাহ দেখিতে দেখিতে হাস হইয়া গেল—সকাল বেলায় যেমনতরো মুখেব ভাব, কল্পনার এক্সিন-গল্পন গতি ও আওয়াজের উৎকর্ষ দেখা গিয়াছিল, বিকালে ঠিক তেমনটি দেখা গেল না। আমাদের উৎসাহ নোঙরের সঙ্গে সঙ্গে সাত

হাত জলের নিচে নামিয়া পড়িল। একমাত্র আনন্দের বিষয় এই ছিল যে, আমাদিগকেও অতদুর নামিতে হয় নাই। কিন্তু সহসা তাহারই সম্ভাবনা সম্বন্ধে চৈতভা জন্মিল। এ সম্বন্ধে আমরা যতই তলাইয়া ভাবিতে লাগিলাম, ততই আমাদের তলাইবার নিদারুণ সম্ভাবনা মনে মনে উদয় হইতে লাগিল। এই সময় দিনমণি অস্তাচলচ্ডাবলম্বী হইলেন। বরিশালে যাইবার পথ অপেকা বরিশালে না যাইবার পথ অত্যন্ত সহজ ও সংক্ষিপ্ত এ বিষয়ে চিস্তা করিতে করিতে দাদা জাহাজের *ছাদের* উপর পায়চারি করিতে লাগিলেন। একটা মোটা কাছির কুণ্ডলীর উপর বসিয়া এই ঘনীভূত অন্ধকারের মধ্যে হাস্ত-কৌতুকের আলো জালাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম—কিন্তু বর্ষাকালের দেশালাই কার্মির মতো সেগুলা ভালো করিয়া জলিল না। অনেক ঘর্ষণে থাকিয়া থাকিয়া অমনি এক্ট্ এক্ট চমক মারিতে লাগিল। যৈখন সরোজিনী জাহাজ তাঁহার যাত্রীসমেত গঙ্গা-গর্ভের পঙ্কিল বিশ্রাম শয্যায় চতুর্বর্গ লাভ করিয়াছেন, তখন খবরের কাগজের Sad accident এর কোটায় একটি মাত্র প্যারাগ্রাফে চারিটি মাত্র লাইনের মধ্যে কেমন সংক্ষেপে নির্বাণ মুক্তি লাভ করিব সে বিষয়ে নানা কথা অমুমান করিতে লাগিলাম। বই সংবাদটি এক চামচ গরম চায়ের সহিত অতি ক্ষুদ্র একটি বটিকার মতো কেমন অবাধে পাঠকদের গলা দিয়া নামিয়া যাইবে, তাহা কল্পনা করা গেল। বন্ধুরা বর্তমান লেখকের সম্বন্ধে বলিবেন—"আহা কত বড়ো মহদাশয় লোকটাই গেছেন গো,—এমন আর হইবে না!" এবং লেখকের পূজনীয়া ভ্রাতৃজ্ঞায়া সম্বন্ধে বলিবেন—"আহা, দোষে গুণে জড়িত মামুষটা ছিল—যেমন তেমন হোক্ তবু তো ঘরটা জুড়ে ছিল।" ইত্যাদি ইত্যাদি। জাতার মধ্য হইতে যেমন বিমল শুভ্ৰ ময়দা পিষিয়া বাহির হইতে থাকে, তেম্নি বৌঠাকুরাণীর চাপা ঠোঁট জোড়ার মধ্য হইতে হাসিরাশি ভাঙিয়া বাহির ছইতে লাগিল।

(আকাশে তারা উঠিল—দক্ষিণে বাতাস বহিতে লাগিল। খা**লাসীদের** নমাজ পড়া শেষ হইয়া গিয়াছে। একজন ক্যাপা খালাসী তা**হার**ু তারের যন্ত্র বাজ্ঞাইরা, এক মাথা কোঁকড়া ঝাঁকড়া চুল নাড়াইয়া, পরম উৎসাহে গান গাহিতেছে 🏿 ছাতের উপরে বিছানায় যে যেখানে পাইলাম শুইয়া পড়িলাম—মাঝে মাঝে এক-একটি অপরিক্ষুট হাই ও স্থপরিক্ষুট নাসাধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। (বাক্যালাপ বন্ধ। মনে হইল যেন একটা বৃহৎ তঃস্বপ্ন পক্ষী আমাদের উপরে নিস্তবভাবে চাপিয়া। আমাদের কয়জ্বনকে কয়টা ডিমের মতো তা' দিতেছে (আমি আর পাকিতে পারিলাম না। আমার মনে ছইতে লাগিল 'মধুরেণ সমাপয়েৎ।' यकि এমনই হয়-কোনো স্বযোগে যদি একেবারে কুন্তির শেষ কোঠায় আসিয়া পড়িয়া থাকি, ব্রিদি জাহাজ ঠিক বৈতরণীর পর পারের ঘাটে গিয়াই থামে —তবে বাজনা বাজাইয়া দাও—চিত্রগুপ্তের মজলিবে **হাঁ**ড়ি মুখ লইয়া যেন বেরসিকের মতে। দেখিতে না হই। 🖒 আর, যদি সে জায়গাটা অন্ধ-কারই হয় তবে এথান হইতে অন্ধকার সঙ্গে করিয়া রাণীগঞ্জে কয়লা বহিয়া লইয়া যাইবার বিড়ম্বনা কেন ? তবে বাজাও! আমার প্রাতৃপুত্রটি সেতারে ঝন্ধার দিল। ঝিনি ঝিনি ঝিন ঝিন ইমন কল্যাণ বাজিতে नाशिन ।

তাহার পর দিন অমুসন্ধান করিয়া অবগত হওয়া গেল, জাহাজের এটা ওটা সেটা অনেক জিনিধেরই অভাব। সেগুলি না থাকিলেও জাহাজ চলে বটে কিন্তু যাত্রীদের আবশুক বুঝিয়া চলে না, নিজের খেয়ালেই চলে। কলিকাতা হইতে জাহাজের সরঞ্জাম আনিবার জক্ত লোক পাঠাইতে হইল। এখন কিছু দিন এই খানেই স্থিতি।

্রিক্সার মাঝে মাঝে এক-এক বার না দাঁড়াইলে গঙ্গার মাধুরী তেমন উপভোগ করা যায় না। কারণ, নদীর একটি প্রধান সৌন্দর্য্য পতির সৌন্দর্য। চারিদিকে মধুর চঞ্চলতা, জোয়ার ভাঁটার আনাগোনা, ত্বিদের উথান পতন, জলের উপর ছায়ালোকের উৎসব—গঙ্গার মাঝ থানে একবার স্থির হইয়া না দাঁড়াইলে এ সব ভালো করিয়া দেখা যায় না। আর জাহাজের ইাস-ফাঁসানি, আগুনের তাপ, খালাসীদের গোলমাল, মায়াবদ্ধ দানবের মতো দীপ্তনেত্র এঞ্জিনের গোঁ-ভরে সনিশ্বাস খাটুনি, হই পাশে অবিশ্রাম আবর্ত্তিত ছই সহস্রবাহু চাকার সরোয় কেন-উদ্গার—এ-সকল, গঙ্গার প্রতি অত্যস্ত অত্যাচার বলিয়া বোধ হয়। তাহা ছাড়া গঙ্গার সৌন্দর্য্য উপেক্ষা করিয়া ছুটিয়া চলা কার্য্যতৎপর অতিসভ্য উনবিংশ শতান্ধীকেই শোভা পায় কিন্তু রসজ্ঞের ইহা সহ্ল হয় না। এ যেন আপিসে যাইবার সময় নাকে মুখে ভাত গোঁজা। অয়ের অপমান। যেন গঙ্গা-যাত্রার একটা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ গড়িয়া ভোলা। এ যেন মহাভারতের স্থচিপত্র গলাধঃকরণ করা।

খামাদের জাহাজ লৌহশুঝল গলায় বাঁধিয়া খাড়া দাড়াইয়া রহিল। ব্যোতিশ্বিনী থর-প্রবাহে ভাসিয়া চলিয়াছে। কখনো তরঙ্গসঙ্গল, কথনো শাস্ত, কোথাও সন্ধার্ণ, কোথাও প্রশস্ত, কোথাও ভাঙন ধরিয়াছে, কোথাও চড়া পড়িয়াছে। এক-এক জায়গায় কূল কিনারা দেখা যায় না। আমাদের সন্মুখে পরপার মেঘের রেখার মতো দেখা যাইতেছে। চারিদিকে জেলেডিঙি ও পালতোলা নৌকা। বড়ো বড়ো জাহাজ প্রাচীন পৃথিবীর বৃহদাকার সরীস্প জলজন্তর মতো ভাসিয়া চলিয়াছে। এখন বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। মেয়েরা গঙ্গার জলে গা ধুইতে আসিয়াছে, রোদ্ পড়িয়া আসিয়াছে। মেয়েরা গঙ্গার জলে গা ধুইতে আসিয়াছে, রোদ্ পড়িয়া আসিতেছে। বাঁশ বন, খেজুর বন, আম বাগান ও ঝোপঝাপের ভিতরে ভিতরে এক একটি গ্রাম দেখা যাইতেছে। ডাঙায় একটা বাছুর আড়ি করিয়া গ্রীবা ও লাঙ্গুল নানা ভঙ্গীতে আন্ফালন পূর্বক একটি বড়ো ষ্টামারের সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়াছে। গুটিকতক মানব-সন্তান ডাঙায় দাঁড়াইয়া হাততালি দিতেছেন; যে চর্ম্বথানি পরিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহার বেশি পোষাক পরা আবশ্রক বিবেচনা করেন নাই। জ্বমে অন্ধকার বেশি পোষাক পরা আবশ্রক বিবেচনা করেন নাই। জ্বমে অন্ধকার

হইর। আসিল। তীরের কুটিরে আলো জলিল। সমস্ত দিনের **জাপ্রত** আলম্ভ সমাপ্ত করিয়া রাত্তের নিজায় শরীর মন সমর্পণ করিলাম।)

7597

#### নানা কথা

মান্থবের হাদয় ছড়িয়ে আছে মিলিয়ে আছে, পৃথিবীর আলোয় ছায়ায়, তাব গদ্ধে তার গানে। অতীতকালের সংখ্যাতীত মান্থবের প্রেমে পৃথিবী যেন ওড়না উড়িয়ে আছে; বায়ুমগুলে যেমন তার বাঙ্গের উত্তরীয়, এ তেমনি তার চিয়য় আবরণ, এর মধ্য দিয়ে মান্থর রং পায় হার পায় আপন চিরস্তন মনের। তাই যখন শুনি আমাদের প্রাচীন পৃর্বপুরুষদের সময়েও "আবাচ্ছা প্রথম দিবসে মেঘমালিষ্ট সালু" দেখা যেত, তখন আপনাদের মধ্যে সেই পৃর্বপুরুষদের চিন্ত অন্তত্তব করি, তাঁদের সেই মেঘদেখার হুখ আমাদের স্থের সঙ্গের সঙ্গে হয়, ব্রুতে পারি বারা গেছেন তাঁরাও আছেন।

বিজনে অরণ্যের রক্ষ নিতান্ত শৃষ্ঠ, কিন্ত যে বৃক্ষের দিকে একজন
মান্থৰ চেয়েছে, সে বৃক্ষে দে মান্নযের চাহনি ছাপ দিয়ে গেছে। বহুদিন
থেকে যে গাছের তলায় রৌজের বেলায় মান্ন্য বসে সে গাছে যেমন
হরিৎবর্ণ আছে তেমনি মন্ন্যান্তের অংশ আছে। আমাদের সেই
পূর্ব্বপূক্ষদের নেত্রের আভা আমাদের স্থদেশ-আকাশের তারকার

জ্যোতিতে প্রতিফলিত। খদেশের বিজনে আমাদের শতসহত্র সঙ্গীর: বাস, খদেশে আমাদের শতসহত্র বংসর পরমায়ু।

দিয়ে থাকে। বন্ধনই আমাদের বাদস্থান। বন্ধন না থাকলে আমরা নিরাশ্রয়। সে বন্ধন আমরা নিজেয় ভিতর থেকে রচনা করি। বন্ধন রচনা করা আমাদের এমনি স্বাভাবিক যে একবার জাল ভিড়লে দেখতে দেখতে আবার শত শত বন্ধন গাঁথতে বিসি, ভূলি আবার জাল ভিড়লেই। নতুন জারগায় যাই সেখানে নতুন বন্ধন জড়াতে থাকি। সেখানকার গাছে ভূমিতে আকাশে, সেখানকার চন্দ্র স্থ্য তারায়, দেখানকার মাছেছে, সেখানকার রাস্তায় ঘাটে, সেখানকার আচার ব্যবহারে, সেখানকার ইতিহাসে, আমাদের জালের শত শত স্ত্র লগ্ধ ক'রে দিই, মাঝখানে রাখি আপনাকে। এমনি আমরা মাকড়সার জাতি।

আমরা বন্ধ না হোলে মুক্ত হোতে পাই না! ইংরেজিতে যাকে freedom বলে তা আমাদের নেই, বাংলার যাকে স্বাধীনতা বলে তা আমাদের আছে। কঠিনতর অধীনতাই স্বাধীনতা। সর্বং প্রবশং তঃখং সর্বমান্থবশং স্থাং। কিন্তু প্রের অধীন হওয়।ই সহজ, আপনার অধীন হওয়।ই সক্তা।

স্বাধীনতার অর্থ আপনার অর্থাৎ একের অধীনতা, অধীনতার অর্থ পরের অর্থাৎ সহস্রের অধীনতা। যার গৃহ নেই, তাকে কখনো গাছের তলে, কখনো মাঠে, কখনো খড়ের গাদায়, কখনো দয়াবানের কুটীরে আশ্রম নিতে হয়; যার গৃহ আছে সে সংসারের অসংখ্যের মধ্যে ব্যাকুল নয়। যে নৌকো হালের অধীন নয় সে কিছুতেই স্বাধীন ব'লে গর্মা করতে পারে না, কারণ সে শতসহস্র তরকের অধীন। যে দ্বা পৃথিবীয় ভারাকর্ষণের অধীনভাকে উপেক। করে, তাকে প্রত্যেক সামাক্ত নামু-হিলোলের অধীনভায় দশদিকে খুরে মরতে হবে। অসীম অগংসমুক্তে অগণ্য তরজ, এখানে স্বাধীনভা ব্যতীত আমাদের গতি নাই। অভএব স্বাধীনভা অর্থে বন্ধনমুক্তি নয়, স্বাধীনভার অর্থ কখনো হাল কখনো নোভরের শুঝলকে সন্মান করা।

সৈদিন আমাকে একজন বন্ধু জিজ্ঞাসা করছিলেন, নৃতন কবির আর প্রয়োজন কী ? পুরাতন কবির কবিত। তো বিশ্বর আছে। নৃতন কথা এমনই কী বলা হচ্চে ? পুরাতন নিয়েই তো কাজ চলে যায়।

নৃতনই প্রাতনকে রক্ষা করে থাকে। প্রাতনের মধ্যেই নৃতনের বাস। নৃতন প্রাতনে বিচ্ছেদ হোলেই জীবনের অবসান। বেদিন দেখব পৃথিবীতে নৃতন কবি আর উঠছে না, সেদিন জানব প্রাতন কবিদের সম্পূর্ণ মৃত্যু হয়েছে।

নৃতন কবিতার ধারা শুক্ষ হোলে প্রাতনে পৌছবার স্রোত বন্ধ হয়ে যায়। আমাদের মধ্যেকার এ দীর্ঘ ব্যবধান অবিশ্রাম লোপ ক'রে রাথছে কে ? নৃতন কবিতা।

প্রত্যেক বসস্ত পুরাতনকেই পায় নৃতন গানে নৃতন ফুলে। আমরা বলি নবীন বসস্ত কিন্তু প্রত্যেক বসস্তই পুরাতন বসস্ত।

শ্ব্যাপ্ত হোলে যা অন্ধকার, সংহত হোলে তা আলোক, আরো সংহত হোলে তা অগ্নি। সংহতিই প্রাণ। সংহত হোলেই তেজ, প্রাণ, আকার, ব্যক্তি জাগ্রত হয়ে ওঠে। আমরা জড়োপাসক শক্তি-উপাসক ব'লেই বৃহত্তের উপাসনা করে থাকি, বৃহত্তে অভিভূত হয়ে যাই। কিন্ত বৃহৎ অপেক্ষা ক্ষুদ্র অধিক আক্ষর্য। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন বান্ধ-রাশি অপেক্ষা একবিন্দু জল আকর্ষ্য। স্থবিস্তুত নীহারিকা অপেক্ষা সংক্ষিপ্ত সৌরস্কগৎ আশ্চর্যা। আরম্ভ বৃহৎ, পরিণাম ক্ষুদ্র। আবর্ত্তের মৃথ অতি বৃহৎ, আবর্ত্তের শেষ বিন্দুমাত্র। স্থবিশাল জগং ঘূরে ঘূরে এই ক্ষুদ্রমের দিকে বিন্দুম্বের দিকে চলে। কেন্দ্রের মহৎ আকর্ষণে পরিধি সংক্ষিপ্ত হয়ে কেন্দ্রমে আত্মবিসর্জ্জন করতে যায়।

কিন্তু আমরা জানি আমরা মৃত্যুকে জিতব। অর্থাৎ দেশকালকে অতিক্রম করব। মহুয়োর অভ্যস্তরে এক সেনাপতি আছে। সে যুদ্ধ করছে। প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মরছে কিন্তু যুদ্ধের বিরাম নেই। আমরা সংহতিকে অধিকার ক'রে ব্যাপ্তিকে জিতব—মহুয়াত্ত্বের এই সাধনা।

সংহতিকে অধিকার করাই শক্ত। আমাদের হৃদয় মন বাস্পের মতো
চারদিকে ছড়িয়ে আছে। ছ হু ক'রে ব্যাপ্ত হয়ে পড়া ষেমন বাস্পের
স্বাভাবিক গুণ, আমরাও তেমনি স্বভাবতই চারদিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ি।
অভ্যন্তরে স্বল্চ আকর্ষণশক্তি না থাকলে আপন হয়ে আমরা পর হয়ে
ষাই। আপনাকে বিন্দুতে নিবিষ্ট করাই শক্ত। যোগীরা এই বিন্দুমাত্রে
স্বায়ী হবার জন্ম বৃহৎ সংসারের আশ্রম ছেড়ে স্বচ্যপ্রস্থানের জন্মই লড়াই
করেন। তাঁরা বিন্দুর বলে ব্যাপককে অধিকার করবেন। সঙ্কীর্ণতার
বলে পরিকীর্ণতা লাভ করবেন।

সংহত দীপশিধা তার আলোকে দমন্ত গৃহ অধিকার করে। কিন্তু সেই শিখা যথন প্রচ্ছন্ন উত্তাপ আকারে গৃহের কড়িতে বরগ্রায় তার উপুকরণে ব্যাপ্ত হয়ে থাকে তথন গৃহই তাকে বন্ধ ক'রে রাখে, সে জাগতে পায় না। যতটা ব্যাপ্ত হব ততটা অধিকার করব, এর উপেটাটাই ঠিক। অর্থাৎ যতটা ব্যাপ্ত হবে তুমি ততই অধিকৃত হবে। কিন্ত চারদিক থেকে আপনাকে প্রত্যাহার ক'রে যখন বহিংশিখার মতো স্বতম্ব দীপ্তি পাবে তখন তোমার সেই তেজ্বী স্বাতন্ত্র্যের জ্যোতিতে চারিদিক উচ্ছন্ত্রপে অধিকার করতে পারবে।

ভারতবর্ষীয় সাধনার চরম লক্ষ্য সংহতি অর্থাৎ অধ্যাত্মবোগ।
প্রাণশক্তি, মানসশক্তি, অধ্যাত্মশক্তিকে সংহত করতে পারলে তবেই
অস্তরকে বাহিরকে জয় করা যায়।

আমার কোনো বন্ধু নিথেছেন অতীতকাল অমরাবতী। অতীতে অমৃত আছে। অতীত সংক্ষিপ্তি। বর্ত্তমান কেবল অসংখ্য কুছে কুছে। মূহূর্ত্ত, অতীতকালে সেই মূহূর্ত্তরাশি সংহত হয়ে যায়। বর্ত্তমান ত্রিশটা পৃথক দিন, অতীত একটা সমগ্র মাস। যাকে প্রত্যেক বর্ত্তমান মূহূর্ত্তে দেখি আমরা প্রতিক্ষণে তার মৃত্যুই দেখতে পাই, যাকে অতীতে দেখি তার অমরতা দেখতে পাই।

যখন গড়তে আরম্ভ করি তথনই প্রতিমা চোখের সন্মুখে জেগে থাকে, যখন শেষ ক'রে ফেলি তথন দেখি তা নিঃশেষ হয়ে গেছে। স্থাব লক্ষ্যাভিমুখে যখন যাত্রা আরম্ভ করি তথন লক্ষ্যের প্রতি এত টান যে লক্ষ্য যেন প্রত্যক্ষ, আর পথপ্রাস্থে যখন যাত্রা শেষ করি তথন পথের প্রতি এত মায়া যে লক্ষ্য আর মনে পড়ে না। যাকে আশা করি তাকে যতথানি পাই আশা পূর্ণ হোলে তাকে আর ততথানি পাইনে। অর্থাৎ চাইলে যতথানি পাই পেলে ততথানি পাইনে।

🕶 আসল কথা শেষ মান্তবের হাতে নেই।'শেষ হোলো' ব'লে যে আমরা

ছঃখ করি তার অর্ধ এই—শেব হয়নি তবুও শেব হোলো! আকাজ্জা রয়েছে অবচ চেষ্টার অবসান হোলো। এইজন্ম মানুষের কাছে পেবের অর্থ জুংব। কারণ মানুষের সমান্তির অর্থ অসম্পূর্ণতা।

১২৯২ ( সংশোধিত )

#### ছোটোনাগপুর

রাজে হারড়ার রেলগাড়িতে চড়িলাম। গাড়ির ঝাঁকানিতে নাড়া খাইরা ঘুমটা যেন ঘোলাইরা যায়। চেতনায় ঘুমে, স্বপ্নে জাগরশে, খিচুড়ি পাকাইরা যায়। মাঝে মাঝে আলোর শ্রেণী ঘণ্টাধ্বনি, কোলাহল, বিচিত্রে আওয়াজে ষ্টেশনের নাম হাঁকা, আবার ঠং ঠং ঠং তিনটে ঘণ্টার শব্দে মুহুর্ত্তের মধ্যে সমস্ত অস্তর্হিত, সমস্ত অন্ধকার, সমস্ত নিস্তন্ধ, কেবল ন্তিমিততারা নিশাধিনীর মধ্যে গাড়ির চাকার অবিশ্রাম শব্দ। সেই শব্দের তালে তালে মাধার ভিতরে স্প্রিছাড়া স্বপ্নের দল সমস্ত রাজি ধরিয়া নৃত্য করিতে থাকে। রাত চারটের সময় মধুপুর ষ্টেশনে গাড়ি বদল করিতে হইল। অন্ধকার মিলাইয়া আসিলে পর প্রভাতের আলোকে গাড়ির জানলায় বসিয়া বাহিরে চাহিয়া দেখিলাম।

গাড়ি অবিশ্রাম অপ্রসর হইতে লাগিল। ভাঙা মাঠের এক-এক জারগায় শুক্ষ নদীর বালুকা-রেখা দেখা যায়; সেই নদীর পথে বড়ো বড়ো কালো কালো পাধর পৃথিবীর কন্ধালের মুতো বাহির হইয়া পড়িয়াছে। মাঝে মাঝে একেকটা মুণ্ডের মতো পাহাড় দেখা যাইডেছে। প্রের পাছাড়গুলি ঘন নীল, যেন আকাশের নীল মেঘ খেলা করিতে আসিয়া পৃথিবীতে ধরা পড়িয়াছে: আকাশে উড়িবার জন্ম যেন পাখা তুলিয়াছে কিন্তু বাঁধা আছে বলিয়া উড়িতে পারিতেছে না: আকাশ হইতে তাহার স্বঞ্চাতীয় মেঘেরা আসিয়া তাহার সঙ্গে কোলাকুলি করিয়া যাইতেছে। ঐ দেখো, পাথরের মতে। কালো, ঝাঁকড়া চলের স্থাটি বাঁধা মাত্রৰ হাতে একগাছা লাঠি লইয়া দাঁড়োইয়া। ত্নটো মহিবের ঘাড়ে একটা লাঙল জোড়া, এখনো চাষ আরম্ভ হয়নি, তাহারা স্থির হইয়া রেলগাড়ির দিকে তাকাইয়া আছে। মাঝে মাঝে এক-একটা **জায়গা** স্থতকুমারীর বেড়া দিয়া ঘেরা, পরিষ্কার, তকতক করিতেছে, মাঝখানে একটি বাঁধানো ইঁদারা। চারিদিক বড়ো শুষ্ক দেখাইতেছে। <del>লম্বা গুকনো শাদা ঘাসগুলো কেমন যেন পাকাচুলের মতো।</del> **व्हिट्ट विट्ट शब्दीन खबाखनि खकारे**या वैकिया कारना रहेया राह्य । পুরে দুরে এক-একটা তালগাছ ছোটু মাথা ও একথানি দীর্ঘ পা লইয়া দাঁডাইয়া। মানে মানে একেকটা অশথ গাছ আমগাছও দেখা ষায়। শুক্ষক্ষেত্রের মধ্যে একটিমাত্র পুরাতন কুটীরের চালশৃন্ত ভাঙা ভিত্তি নিজের ছায়ার দিকে তাকাইয়া আছে। কাছে একটা মন্ত গাছের দগ্ধ গুড়ির খানিকটা।

সকালে ছয়টার সময় গিরিসিষ্টেশনে গিয়া পৌছিলাম। আর রেলগাড়ি নাই। এখান হইতে ডাকগাড়িতে যাইতে হইবে। ডাকগাড়িমান্নবে টানিয়া লইয়া যায়। এ'কে কি আর গাড়ি বলে? চারটেচাকার উপর একটা ছোটো খাঁচা।

দর্বপ্রথমে গিরিধি ডাকবাংলায় গিয়া স্নানাহার করিয়া লওয়া গেল। ডাকবাংলার যতদুরে চাই ঘাসের চিহ্ন নাই। মাঝে মাঝে গোটাকতক গাছ। চারিদিকে যেন রাঙামাটির চেউ। একটা বোগা টাটু ঘোড়া গাছের তলায় বাধা, চারিদিকে চাহিয়া কী বে

খাইবে তাহা ভাবিয়া পায় না। কোনো কাজ না থাকাতে গাছের শুঁড়িতে গা ঘষিয়া গা চুলকাইতেছে। আরেকটা গাছে একটা ছাগল লম্বা দড়িতে বাঁধা, সে বিস্তর গবেষণায় শাকের মতো একট একটু সবুজ উদ্ভিদ-পদার্থ পট্ পট্ করিয়া ছি ডিতেছে। এখান হইতে যাত্রা করা গেল। পাহাড়ে রাস্তা। সন্মুথে পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলে অনেক দূর পর্যান্ত দেখা যায়। শুক্ষ শূতা স্থবিস্থৃত প্রান্তবের মধ্যে সাপের মতো আঁকিয়া বাঁকিয়া ছায়াহীন স্থদার্ঘ পপ রৌদ্রে শুইয়া আছে। একবার কষ্টেশ্রষ্টে টানিয়া ঠেলিয়া গাড়ি চড়াও রাস্তার উপর তুলিতেছে, একবার গাড়ি গড় গড় করিয়া ক্রতবেগে ঢালু রাস্তায় নামিয়া যাইতেছে। ক্রমে চলিতে চলিতে আশেপাশে পাহাড দেখা দিতে লাগিল। লম্বা লম্বা সরু সক্ষ শালগাছ। উইয়ের চিবি। কাটা গাছের গুঁড়ি। স্থানে স্থানে একেকটা পাহাড় আগাগোড়। কেবল দীর্ঘ সরু পত্রলেশশূন্ত গাছে আচ্চর। উপবাসী গাছগুলো তাহাদের শুষ্ক শীর্ণ অস্থিময় দীর্ঘ আঙ্ল আকাশের **मिटक** जूनिया; এই পাহাড়গুলাকে দেখিলে মনে হয় যেন ইহারা সহস্র তীরে বিদ্ধ, যেন ভীশ্নের শরশযা। আকাশে মেঘ করিয়া আসিয়া অল্ল অল্ল বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। কুলিরা গাড়ি টানিতে টানিতে মাঝে মাঝে বিকট চীৎকার করিয়া উঠিতেছে। মাঝে মাঝে পথের মুড়িতে হঁটট্ খাইয়া গাড়িটা অতাস্ত চমকিয়া উঠিতেছে। মাঝের এক জায়গায় পথ অবসান হইয়া বিস্তৃত বালুকাশয্যায় একটি ক্ষীণ নদীর রেখা দেখা দিল। নদীর নাম জিজ্ঞাসা করাতে কুলিরা কহিল "বড়াকর নদী।" টানাটানি করিয়া গাড়ি এই নদীর উপর দিয়া পার করিয়া আবার রাস্তায় তুলিল। রাস্তার হুই পাশে ডোবাতে জল দাঁডাইয়াছে: তাহাতে চার পাঁচটা মহিষ পরস্পরের গায়ে মাথা রাখিয়া অর্দ্ধেক শরীর ডুবাইয়া আছে, পরম আলম্ভতের আমাদের দিকে এক একবার কটাক্ষপাত করিতেছে মাত্র।

শধন সন্ধ্যা আসিল, আমরা গাড়ি হইতে নামিয়া হাঁটিয়া চলিলাম।
আদুরে হুইটি পাহাড় দেখা যাইতেছে তাহার মধ্য দিয়া উঠিয়া নামিয়া
পথ গিয়াছে। যেখানেই চাহি, চারিদিকে লোক নাই, লোকালয় নাই,
শক্ত নাই, চবা মাঠ নাই; চারিদিকে উঁচুনিচু পৃথিবী নিস্তন্ধ নিশেশ
কঠিন সমুদ্রের মতো ধৃধু করিতেছে। দিক্ দিগস্তরের উপরে গোধুলির
চিক্চিকে সোনালি আঁধারের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে। কোথাও
জনমানব জীবজন্ত নাই বটে, তবু মনে হয় এই স্থবিস্তার্থ ভূমিশযায় যেন
কোন এক বিরাট পুরুষের জন্ত নিজার আয়োজন হইতেছে। কে যেন
প্রহরীর লায় মুখে আঙুল দিয়া দাঁড়াইয়া, তাই সকলে তয়ে নিঃশাস রোধ
করিয়া আছে। দূর হইতে উপছায়ার মতো একটি পথিক ঘোড়ার পিঠে
বোঝা দিয়া আমাদের পাশ দিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

রাত্রিটা কোনোমতে জাগিয়া ঘৃমাইয়া পাশ ফিরিয়া কাটিয়া গেল।
জাগিয়া উঠিয়া দেখি বামে ঘনপত্রময় বন। গাছে গাছে লতা, ভূমি
নানাবিধ শুলো আচ্ছয়। বনের মাথার উপর দিয়া দ্র পাছাড়ের নীলশিখর দেখা যাইতেছে। মস্ত মস্ত পাথর। পাথরের ফাটলে এক-একটা
গাছ; তাহাদের ক্ষ্মিত শিকড়গুলো দীর্ঘ হইয়া চারিদিক হইতে বাহির
হইয়া পড়িয়াছে, পাথরখানাকে বিদীর্ণ করিয়া তাহারা কঠিন মুঠি দিয়া
খাছ্য আঁকড়িয়া ধরিতে চায়। সহসা বামে জঙ্গল কোথায় গেল!
য়্পূর্ববিস্তৃত মাঠ। দ্রে গরু চরিতেছে, তাহাদিগকে ছাগলের মতো
ছোট্রে ছোটো দেখাইতেছে। মহিষ কিম্বা গরুর কাঁধে লাঙল দিয়া পশুর
লাক্ষ্মনিয়া চাষারা চাষ করিতেছে। চ্যা মাঠ বামে পাহাড়ের উপর
সোপানে সোপানে থাকে থাকে উঠিয়াছে।

বেলা তিনটার সময় হাজারিবাগের ডাকবাংলায় আসিয়া পৌছিলাম। প্রশস্ত প্রাস্তরের মধ্যে হাজাবিকার, সহরটি অতি পরিষ্কার দেখা যাইতেছে! সাহরিক ভাব বড়ো নাই শিক্তিযুঁজি, আবর্জ্জনা, নর্দামা, বেঁসাকেঁসি, গোলমাল, গাড়ি ঘোড়া, ধূলো কাদা, মাছি মশা, এ সকলের প্রান্ত্র্ভাব বড়ো নাই। মাঠ পাহাড় গাছপালার মধ্যে সহরটি তক্তক্ করিতেছে।

একদিন কাটিয়া গেল। এখন ছুপুরবেলা। ডাক্ষাংলার বারান্দার সম্বাথে কেদারায় একলা চুপ করিয়া বসিয়া আছি। আকাশ স্থনীল। ছুই খণ্ড শীর্ণ মেঘ শাদা পাল তুলিয়া চলিয়াছে। অর অর বাতাস আদিতেছে। একরকম মেঠো মেঠো ঘেদো ঘেদে। গন্ধ পাওয়া **াষাইতে**ছে। বারান্দার চালের উপর একটা কাঠবিড়ালি। ছুইটা শালিথ বারান্দায় আসিয়া চকিতভাবে পুচ্ছ নাচাইয়া লাফাইতেছে। পাশের রাস্তা দিয়। গরু লইয়া যাইতেছে তাহাদের গলার ঘণ্টার ঠুং ঠুং শব ভানতেছি। লোকজনেরা কেউ ছাতা মাথায় দিয়া কেউ কাঁথে মোট **লইয়া কেউ হুয়েকটা গরু** তাড়াইয়া, কেউ একটা ছোটো টাটুর উপর চড়িয়া রাস্তা দিয়া অতি ধীরেম্বস্থে চলিতেছে: কোলাহল নাই, ব্যস্ততা नारे, मूर्य ভाবনার চিচ্চ নাই। দেখিলে মনে হয় এখানকার মানব-জীবন দ্রুত এঞ্চিনের মতো হাঁসফাঁস করিয়া অথবা গুরুতারাক্রাস্ত গরুর গাভির চাকার মতো আর্দ্রনাদ করিতে করিতে চলিতেছে না । গাছের তলা দিয়া দিয়া একটুথানি শীতল নির্বর ষেমন ছায়ায় ছায়ায় কুলুকুল্ করিয়া যায়, জীবন তেমনি করিয়া যাইতেছে। সমুথে ঐ আদালত। কিন্তু এখানকার আদালতও তেমন কঠোরমূর্ত্তি নয়। ভিতরে যখন উকিলে উকিলে শামলায় শামলায় লড়াই বাধিয়াছে তখন বাছিরের অশবগাছ হইতে তুই পাপিয়ার অবিশ্রাম উত্তর প্রত্যুত্তর চলিতেছে। বিচারপ্রার্থী লোকেরা আমগাছের ছায়ায় বসিয়া ভটলা করিয়া হাছা করিয়া হাসিতেছে, এখান হইতে শুনিতে পাইতেছি। মাঝে মাঝে আদালত হইতে মধ্যাক্ষের ঘণ্টা বাজিতেছে। চারিদিকে যথন জীবনের 'মুতুরুক গভি, তখন এই ঘণ্টার শব্দ ভুনিলে টের পাওয়া যায় **যে**  শৈথিল্যের স্রোতে সময় ভাসিয়া যায় নাই, সময় মাঝখানে গাঁড়াইরা প্রতিঘণ্টায় লোহকঠে বলিভেছে "আর কেহ জাগুক্ না জাগুক্ আবি জাগিয়া আছি!" কিন্তু লেখকের অবস্থা ঠিক সেরূপ নয়। আমার চোখে তক্রা আসিতেছে।

>225

# রুদ্ধ গৃহ

বৃহৎ বাড়ির মধ্যে কেবল একটি ঘর বন্ধ। তাহার তালাতে মরিচা ধরিয়াছে—তাহার চাবি কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সন্ধ্যাবেলা সে ঘরে আলো জলে না, দিনের বেলা সে ঘরে লোক থাকে না—এমন কতদিন হইতে কে জানে।

সে ঘর খুলিতে ভয় হয়, অন্ধকারে তাহার সন্মুখ দিয়া চলিতে গা ছম্ছম্ করে। ব্যথানে মানুষ হাসিয়া মানুষের সঙ্গে কথা কয় না, সেইখানেই আমাদের যত ভয়। যেখানে মানুষে মানুষে দেখান্তনো হয়, সেই পবিজ্ঞানে ভয় আর আসিতে পারে না।

তুইখানি দরজা ঝাঁপিয়া ঘর মাঝখানে দাঁড়াইয়া আছে। দরজার উপর কান দিয়া থাকিলে ঘরের ভিতর হইতে যেন হু হু শব্দ শুনা যায়।

এ ঘর বিধব।। একজন কে ছিল সে গেছে, সেই হইতে এ গৃহের দার রুদ্ধ। সেই অবধি এখানে আর কেছ আসেও না, এখান হইতে আর কেছ যায়ও না। সেই অবধি এখানে যেন মৃত্যুরও মৃত্যু হইয়াছে।

এ জগতে অবিশ্রাম জীবনের প্রবাহ মৃত্যুকে হু হু করিয়া ভাসাইয়া।
. লইয়া যায়, মৃত কোথাও টি কিয়া থাকিতে পারে না। এই ভয়ে সমাধি-

শিত্বন ক্লপণের মতো মৃতকে চোরের হাত হইতে রক্ষা করিবার জ্বন্ত পাবাণ-প্রাচীরের মধ্যে লুকাইয়া রাথে, ভয় তাহার উপরে দিবারাত্রি পাহারা দিতে থাকে। মৃত্যুকেই লোকে চোর বলিয়া নিন্দা করে, কিছু জীবনও যে চাকতের মধ্যে মৃত্যুকে চুরি করিয়া আপনার বছবিস্কৃত পরিবারের মধ্যে বাঁটিয়া দেয়, সে কথার কেহ উল্লেখ করে না।

পৃথিবী মৃত্যুকেও কোলে করিয়া লয় জীবনকেও কোলে করিয়া রাথে—পৃথিবীর কোলে উভয়েই ভাই বোনের মতো খেলা করে। এই জীবনমৃত্যুর প্রবাহ দেগিলে, তরঙ্গভঙ্গের উপর ছায়া-আলোর খেলা দেখিলে আমাদের কোনো ভয় থাকে না,কিন্তু বন্ধ মৃত্যু রুদ্ধ ছায়া দেখিলেই আমাদের ভয় হয়। মৃত্যুর গতি যেগানে আছে, জীবনের হাত ধরিয়া মৃত্যু যেখানে একতালে নৃত্যু করে, সেথানে মৃত্যুরও জীবন আছে, সেখানে মৃত্যুরও জীবন আছে, সেখানে মৃত্যু ভয়ানক নহে; কিন্তু চিচ্ছের মধ্যে আবদ্ধ গতিহীন মৃত্যুই প্রকৃত মৃত্যু, তাহাই ভয়ানক। এই জন্ম সমাধিভূমি ভয়ের আবাসন্তল।

পৃথিবীতে যাহা আসে তাহাই যায়। এই প্রবাহেই জগতের সাস্থ্যকলা হয়। কণামাত্রের যাতায়াত বন্ধ হইলে জগতের সামঞ্জন্ত হন্ধ। জীবন যেমন আসে, জীবন তেম্নি যায়; মৃত্যুও যেমন আসে মৃত্যুও তেম্নি যায়। তাহাকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করে কেন প্রকাশেক পাষাণ করিয়া সেই পাষাণের মধ্যে তাহাকে সমাহিত করিয়া রাখো কেন ? তাহা কেবল অস্বাস্থ্যের কারণ হইয়া উঠে। ছাড়য়া দাও তাহাকে যাইতে দাও—জীবনমৃত্যুর প্রবাহ রোধ করিয়ো না। স্থানের ছার দিয়া সকলে প্রস্থানের ছার দিয়া সকলে প্রস্থানের ছার দিয়া সকলে প্রস্থানের ছার দিয়া সকলে প্রস্থান করিবে।

গৃহ তুই স্বারই রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। যেদিন স্বার প্রথম রুদ্ধ ছইল সেইদিনকার পুরাতন অন্ধকার আন্ধও গৃহের মধ্যে একলা জাগিয়া আছে। গৃহের বাহিরে দিনের পর দিন রাত্রির পর রাত্রি আসিতেছে, গৃহের মধ্যে কেবল সেই একটি দিনই বসিয়া আছে। সময় সেখানে চারিটি ভিত্তির মধ্যেই রুদ্ধ। প্রাতন কোথাও থাকে না, এই ঘরের মধ্যে আছে।

এই গৃহের অন্তরে বাহিরে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ হইয়াছে। বা**হিরের** বার্ত্তা অন্তরে পৌছয় না, অন্তরের নিঃখাস বাহিরে আসিতে পায় না। জগতের প্রবাহ এই ঘরের ছুই পাশ দিয়া বহিয়া যায়। এই গৃহ যেন বিশের সহিত নাড়ির বন্ধন ছেদ্ন করিয়াছে।

ষার কল্প করিয়া গৃহ পথের দিকে চাহিয়। আছে। যথন পূর্ণিমার চাদের আলো তাহার দ্বারের কাছে হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকে, তথন তাহার দ্বার খুলিব-খুলিব করে কী না কে বলিতে পারে! পাশের ঘরে যথন উৎসবের আনন্দধ্বনি উঠে তথন কি তাহার অন্ধকার ছুটিয়া ঘাইতে চায় না ? এ ঘর কী ভাবে চাহে, কী ভাবে শোনে আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না।

ছেলেরা যে-একদিন এই থরের মধ্যে থেলা করিত, সেই কোলাহলময় দিন এই গৃছের নিশীখিনীর মধ্যে পড়িয়া আজ্ব কাঁদিতেছে। এই গৃছের মধ্যে যে-সকল স্নেহ-প্রেমের লীলা হইয়া গিয়াছে, সেই স্নেহ-প্রেমের উপর সহসা কপাট পড়িয়া গেছে,—এই নিস্তব্ধ গৃছের বাহিরে দাঁড়াইয়া আমি তাহাদের ক্রন্দন শুনিতেছি। স্নেহ প্রেম বন্ধ করিয়া রাখিবার জন্ম হয় নাই। মামুধের কাছ হইতে বিচ্ছির করিয়া লইয়া তাহাকে গোর দিয়া রাখিবার জন্ম হয় নাই! তাহাকে জ্বোর করিয়া/বীধিয়া রাখিলে সংসারক্রেরে জন্ম সে কাঁদে।

তবে এ গৃহ রুদ্ধ রাখিয়ো না—দার খুলিয়া দাও। স্থাের আলাে দেখিয়া মান্থবের সাড়া পাইয়া চকিত হইয়া ভয় প্রস্থান করিবে। স্থ এবং ত্বংখ, শােক এবং উৎসব, জয় এবং মৃত্যু পবিত্র সমীরণের মতাে ইংর বাতায়নের মধ্যে দিয়া চিরদিন যাতায়াত করিতে থাকিবে। সমস্ক জগতের সহিত ইহার যোগ হইয়া যাইবে।

>656

### পথপ্রান্তে

আমি পথের ধারে বসিয়া লিখি, তাই কী লিখি ভাবিয়া পাই না।

ছায়ায়য় পথ। প্রান্তে আমার ক্ষুদ্র গৃহ। তাহার বাতায়ন উন্মৃক্ত। তোরের বেলায় স্থেঁয়র প্রথম কিরণ অশোকশাখার কম্পমান ছায়ার সঙ্গে আমার সন্ধ্রে আসিয়া দাঁড়ায়, আমাকে দেখে, আমার কোলের উপর পড়িয়া থেলা করে, আমার লেগার উপর আসিয়া পড়ে, এবং যথন চলিয়া যায় তগন লেখার উপরে খানিকটা সোনালি রঙ রাখিয়া দিয়া যায়, আমার লেথার উপরে তাহার কনক চুম্বনের চিহ্ন থাকিয়া যায়। আমার লেথার চারিধারে প্রভাত কুটিয়া উঠে। মাঠের ফুল, মেঘের রং, ভোরের বাতাস এবং একটুখানি ঘুমের ঘোর আমার পাতার মধ্যে মিশাইয়া থাকে, অফণের প্রেম আমার অক্ষরগুলির চারিদিকে লতাইয়া উঠে।

আমার সমুথ দিয়া কত লোক আসে কত লোক যায়। প্রভাতের আলো তাহাদের আশীর্কাদ করিতেছে, শ্লেহভরে বলিতেছে তোমাদের যাত্রা শুভ হউক, পাধীরা কল্যাণগান করিতেছে, পথের আশেপাশে ফুট'-ফুট' ফুলেরা আশার মতো ফুটিয়া উঠিতেছে। যাত্রা আরম্ভের সময়ে সকলে বলিতেছে ভয় নাই, ভয় নাই। প্রভাতে সমস্ত বিশ্বজ্ঞগৎ শুভবাত্রার গান গাহিতেছে। অনস্ভ নীলিমার উপর দিয়া স্থ্গ্যের

শ্বেরাতির্দার রথ ছুটিয়াছে। নিথিল চরাচর যেন এইমাত্র বিশেষরের জ্বাঞ্চনি করিয়া বাহির হইল। সহাস্থ প্রভাত আকাশে বাছবিস্তার করিয়া আছে, অনস্তের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া জ্বাণকে পথ দেখাইয়া দিতেছে। প্রভাত, জ্বাতের আশা, আখাস, প্রতিদিবসের নালী। প্রতিদিন সে প্রের কূনকদার উদ্বাটন করিয়া জ্বাতে বর্গ হইতে মঙ্গলবার্ত্তা আনিয়া দেয়, সমস্ত দিনের মতো অমৃত আহরণ করিয়া আনে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে নন্দনের পারিজ্ঞাতের গন্ধ আসিয়া পৃথিবীয় ফুলের গন্ধ জ্বাগাইয়া ভোলে। প্রভাত জ্বাতের যাত্রা-আরস্কের আশীর্কাদ—সে আশীর্কাদ নিথা। নহে।

আমার লেখার উপরে ছায়া ফেলিয়। পৃথিবীর লোক পথ দিয়া চলিয়া
যাইতেছে। তাহারা সঙ্গে কিছুই লইয়া যায় না। তাহারা স্থে হঃখ ভূলিতে ভূলিতে চলিয়া যায়। জীবন হইতে প্রতি নিসেষের ভার
ফেলিতে ফেলিতে চলিয়া যায়। তাহাদের হাসিকায়া আমার লেখার
উপরে পড়িয়া অন্ধুরিত হইয়া উঠে। তাহাদের গান তাহারা ভূলিয়া
যায়, তাহাদের প্রেম তাহার। রাথিয়া যায়।

আর কিছুই থাকে না কিন্তু প্রেম তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকে।
তাহার। সমস্ত পথ কেবল ভালোবাসিতে বাসিতে চলে। পথের
যেথানেই তাহারা পা ফেলে সেইখানটুকুই তাহারা ভালোবাসে।
সেইখানেই তাহার। চিহ্ন রাখিয়া যাইতে চায়—তাহাদের বিদায়ের
অঞ্চলে সে জায়গাটুকু উর্বর। হইয়া উঠে। তাহাদের পথের চুই পার্ফে
নৃতন নৃতন ফুল নৃতন নৃতন তারা ফুটিয়া থাকে। নৃতন নৃতন পথিকদিগকে তাহারা ভালো বাসিতে বাসিতে অগ্রসর হয়। প্রেমের টানে
তাহারা চলিয়া যায়; প্রেমের প্রভাবে তাহাদের প্রতিপদক্ষেপের প্রাক্তি
দ্র হইয়া যায়। জননীর স্নেহের ভায় জগতের শোভা সমস্ত পথ
তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে থাকে, হৃদয়ের অন্ধকার অন্তঃপুর ইইজে

ভাহাদিগকে বাহিরে ডাকিয়া আনে, পশ্চাৎ হইতে সন্মুখের দিকে ভাহাদিগকে আলিঙ্কন করিয়া লইয়া যায়।

্প্রেম বদি কেছ বাঁধিয়া রাখিতে পারিত তবে পথিকদের যাত্রা বন্ধ হইত। প্রেমের বদি কোথাও সমাধি হইত, তবে পথিক সেই সমাধির উপরে জড় পাষাণের মতো চিছের স্বরূপ পড়িয়া থাকিত। নৌকার শুণ যেমন নৌকাকে বাঁধিয়া লইয়া যায়, যথার্থ প্রেম তেমনি কাহাকেও বাঁধিয়া রাখিয়া দের না, কিছু বাঁধিয়া লইয়া যায়। প্রেমের বন্ধনের টানে আর সমস্ত বন্ধন ছিড়িয়া যায়। রহৎ প্রেমের প্রভাবে ক্ষুদ্র প্রেমের স্বত্রসকল টুটিয়া যায়। জগৎ তাই চলিতেছে নহিলে আপনার ভারে আপনি অচল হইয়া পড়িত।

পথিকেরা যখন চলে আমি বাতায়ন হইতে তাহাদের হাসি দেখি, কারা গুনি। যে প্রেম কাঁদায় সেই প্রেমই আবার চোথের জল মৃছাইয়া দেয়, হাসির আলো ফুটাইয়া তোলে। হাসিতে, অঞ্চতে, আলোতে বৃষ্টিতে আমাদের চারিদিকে সৌন্দর্য্যের উপবন প্রফুল্ল করিয়া রাখে। প্রেম কাহাকেও চিরদিন কাঁদিতে দেয় না। যে প্রেম একের বিরহে তোমাকে কাঁদায় সেই প্রেমই আর পাঁচকে তোমার কাছে আনিয়া দেয় প্রেম বলে, "একবার ভালো করিয়া চাহিয়া দেখো, যে গেছে ইহারা তাহার অপেকা কিছুমাত্র কম নহে।" কিন্তু তুমি অঞ্চজলে অন্ধ, তুমি আর কাহাকেও দেখিতে পাও না তাই ভালোবাসিতে পারো না। তুমি তখন মরিতে চাও, সংসারের কাজ করিতে পারো না। তুমি কিরয়া বসিয়া থাকো, জগতে যাত্রা করিতে চাও না। কিন্তু অবশেষে প্রেমের জয় হয়, প্রেম তোমাকে টানিয়া লইয়া যায়, তুমি মৃত্যুর উপরে মৃখ গুঁজিয়া চিরদিন পড়িয়া থাকিতে পারো না।

প্রভাতে বাহারা প্রফুল হৃদয়ে যাত্র। করিয়া বাহির হয় তাহাদিগকে অনেক দূরে যাইতে হইবে। অনেক—অনেক দূর। পথের উপরে যদি তাহাদের ভালোবাসা না থাকিত তবে তাহারা এ দীর্ঘপথ চলিতে পারিত না। পথ ভালোবাসে বলিয়াই প্রতিপদক্ষেপেই ভাহাদের তৃপ্তি। এই, পথ ভালোবাসে বলিয়াই তাহারা চলে, আবার এই, পথ ভালোবাসে বলিয়াই তাহারা চলিতে চাহে না। তাহারা পা উঠাইতে চাহে না। প্রতিপদে তাহাদের প্রম হয়, "যেমন পাইয়াছি এমন আর পাইব না"— কিন্তু অগ্রসর হইয়াই আবার সমস্ত ভূলিয়া যায়। প্রতিপদে তাহারা শোক মুছিয়া মুছিয়া চলে। তাহারা আগেভাগে আশক্ষা করিয়। বসে বলিয়াই কাঁদে, নহিলে কাঁদিবার কোনো কারণ নাই।

ঐ দেখো, কচি ছেলেটিকৈ বুকে করিয়া মা সংসারের পথে চলিয়াছে। ঐ ছেলেটির উপরে মাকে কে বাঁধিয়াছে ! ঐ ছেলেটিকে দিয়া মাকে কে টানিয়া লইয়া যাইতেছে ৷ প্রেমের প্রভাবে পথের কাঁটা মায়ের পায়ের তলে কেমন ফুল হইয়া উঠিতেছে ! ছেলেটিকে মায়ের কোলে দিয়া পথকে গুহের মতো মধুর করিয়াছে কে ?—কিন্তু হায়, মা ভুল বোঝে কেন ? মা কেন মনে করে এই ছেলেটির মধ্যেই তাহার অনস্তের অবসান ? অনস্তের পথে যেখানে পৃথিবীর দকল ছেলে মিলিয়া খেলা করে, একটি ছেলে মায়ের হাত ধরিয়া মাকে সেই ছেলের রাজ্যে লইয়া যায়—সেখানে শতকোটি সম্ভান। সেথানে বিশ্বের কচি মুখগুলি ফুটিয়া একেবারে নন্দনবন করিয়া রাখিয়াছে। আকাশের টাদকে কাড়াকাড়ি করিয়া লইবার জ্বন্ত আগ্রহ! সেখানে শ্বলিত মধুর ভাষার কল্লোল! আবার ওদিকে শোনো—স্বকুমার অসহায়ের। কী কারাই কাঁদিতেছে। শিশুদেহে রোগ প্রবেশ করিয়া ফুলের পাপড়ির মতো কোমল তমুগুলি জীর্ণ করিয়া ফেলিতেছে। কোমল কণ্ঠ হইতে স্বর বাহির হইতেছে না : ক্ষীণস্বরে কাঁদিতে চেষ্টা করিতেছে, কালা কণ্ঠের মধ্যেই মিলাইয়া যাইতেছে। আর ঐ শিশুদের প্রতি বর্বর বয়স্কদের কত অত্যাচার !

একটিছেলে আসিয়া মাকে পৃথিবীর সকল ছেলের মা করিয়া

দেয়। যার ছেলে নাই, তার কাছে অনস্ত অর্ণের একটা দার কল্প, ছেলেটি আসিয়া অর্ণের সেই দারটি খুলিয়া দেয়; তারপর তুমি চলিয়া যাও, সে-ও চলিয়া যাক্। তার কাজ ফুরাইল, তার অন্ত কাজ আছে।

প্রেম আমাদিগকে ভিতর হইতে বাহিরে লইয়া যায়, আপন হইতে অন্তের দিকে লইয়া যায়, এক হইতে আরেকের দিকে অগ্রসর করিয়া দেয়। এই জন্সই তাহাকে পথের আলো বলি—সে যদি আলেয়ার আলো হইত তবে সে পথ ভ্লাইয়া ঘাড় ভাঙিয়া তোমাকে যা-হোক্ একটা-কিছুর মধ্যে ফেলিয়া দিত, আর সমস্ত রুদ্ধ করিয়া দিত, সেই একটা-কিছুর মধ্যে পড়িয়াই তোমার অনস্তযাত্রার অবসান হইত—অন্ত পথিকেরা তোমাকে মৃত বলিয়া চলিয়া যাইত। কিন্তু এখন সেটি হইবার জো নাই। একটিকে ভালোবাসিলেই আরেকটিকে ভালোবাসিতে শিখিবে—অর্থাৎ এককে অতিক্রম করিবার উদ্দেশেই একের দিকে ধাবমান হইতে হইবে।

পথ দেখাইবার জন্মই সকলে আসিয়াছে, পথের বাধা হইবার জন্ম কেহ আসে নাই। এইজন্ম কেহই ভিড় করিয়া তোমাকে ঘিরিয়া থাকে না, সকলেই সরিয়া গিয়া তোমাকে পথ করিয়া দেয়, সকলেই একে একে চলিয়া যায়। কেহই আপনাকে বা আর-কাহাকেও বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না। ইচ্ছা করিয়া যে ব্যক্তি নিজের চারিদিকে দেয়াল গাঁথিয়া তোলে, কালের প্রবাহ ক্রমাগত আঘাত করিয়া তাহার সে দেয়াল এক-দিন ভাঙিয়া দেয়, তাহাকে পথের মধ্যে বাহির করিয়া দেয়। তখন সে আবরণের অভাবে হি হি করিয়া কাঁপিতে থাকে, হায় হায় করিয়া কাঁদিয়া মরে। জ্বগৎকে দ্বিধা হইতে বলে। ধূলির মধ্যে আচ্ছয় হইবার

আমরা তো পথিক হইয়াই জনিয়াছি, অনস্ত শক্তিমান্ যদি এই অনস্ত পথের উপর দিয়া আমাদিগকৈ কেবলমাত্র বলপূর্বক লইয়া যাইতেন, প্রচণ্ড অদৃষ্ট যদি আমাদের চুলের মুঠি ধরিয়া হিড্হিড্ করিয়া টানিয়া লইয়া যাইত তবে আমরা হুর্বলেরা কী করিতে পারিতাম। কিন্ত যাত্রার আরন্তে শাসনের বক্তধানি শুনিতেছি না, প্রভাতের আখাসবাণী শুনিতেছি। পথের মধ্যে কষ্ট আছে, হু:খ আছে বটে, কিন্তু তবু আমরা ভালোবাসিয়া চলিতেছি। সকল সময়ে আমরা গ্রাহ্ম করি না বটে, কিন্তু ভালোবাসা সহস্র দিক হইতে তাহার বাছ বাড়াইয়া আছে। সেই অবিশ্রাম ভালোবাসার আহ্বানই আমরা যেন শিরোধার্য করিয়া চলিতে শিথি—মোহে জড়াইয়া না পড়ি—অবশেষে অমোঘ শাসন আসিয়া আমাদিগকে যেন শুঞ্জলে বাঁধিয়া না লইয়া যায়।

আমি এই সহস্র লোকের বিলাপ ও আনন্দধ্বনির ধারে বসিয়া আছি।
আমি দেখিতেছি, ভাবিতেছি, ভালো বাসিতেছি। আমি পথিকদিগকে
বলিতেছি, তোমাদের যাত্রা শুভ হউক। আমি আমার প্রেম
তোমাদিগকে পাথেয় স্বরূপে দিতেছি। কারণ, পথ চলিতে আর কিছুর
আবশুক নাই, কেবল প্রেমের আবশুক। সকলে যেন সকলকে সেই
প্রেম দেয়। পথিক যেন পথিককে পথ চলিতে সাহায্য করে।

>656

# লাইব্রেরি

মহাসমুদ্রের শত বংসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমাইয়া-পড়া শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই <u>নীরব মহাশব্দের</u> সহিত এই লাইব্রেরির তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবান্মার অমর আলোক কালে! অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে। ইছারা সহসা যদি বিদ্রোহী হইয়া উঠে, নিস্তন্ধতা ভাঙিয়া কৈলে, অক্ষরের বেড়া দগ্ধ করিয়া একেবারে বাহির হইয়া আসে! হিমালয়ের মাধার উপরে কঠিন বরফের মধ্যে যেমন কত কত বক্সা বাঁধা আছে, তেম্নি এই লাইত্রেরির মধ্যে মানব-হৃদয়ের বক্সা কে বাঁধিয়া রাখিয়াছে!

বিত্যুৎকৈ মান্তব লোহার তার দিয়া বাঁধিয়াছে, কিন্তু কে জানিত মান্তব শব্দকে নিঃশব্দের মধ্যে বাঁধিতে পারিবে! কে জানিত সঙ্গীতকে, হৃদয়ের আশাকে, জাগ্রত আত্মার আনন্দ-ধ্বনিকে, আকাশের দৈববাণীকে সে কাগজে মুড়িয়া রাখিবে! কে জানিত মান্তব অতীতকে বর্ত্তমানে বন্দী করিবে! অতলম্পর্শ কাল-সমুদ্রের উপর কেবল এক- একখানি বই দিয়া সাঁকো বাঁধিয়া দিবে!

লাইবেরির মধ্যে আমরা সহস্র পথের চৌমাথার উপরে দাঁড়াইয়া আছি। কোনো পথ অনস্ত সমূদ্রে গিয়াছে, কোনো পথ অনস্ত শিখরে উঠিয়াছে, কোনো পথ মানব-ছদয়ের অতলম্পর্শে নামিয়াছে। যে যে-দিকে ধাবমান হও, কোথাও বাধা পাইবে না। মানুষ আপনার প্রিত্তাণকে এতটুকু জায়গার মধ্যে বাঁধাইয়া রাখিয়াছে।

শঙ্খের মধ্যে যেমন সমুদ্রের শক্ষ শুনা যায়, তেম্নি এই লাইবেরির
মধ্যে কি হৃদয়ের উত্থান পতনের শক্ষ শুনিতেছ ? এথানে জীবিত ও
মৃত ব্যক্তির হৃদয় পাশাপাশি একপাড়ায় বাস করিতেছে। বাদ ও
প্রতিবাদ এথানে হৃই ভাইয়ের মতো এক সঙ্গে থাকে। সংশয় ও
বিশ্বাস, সন্ধান ও আবিদ্ধার এথানে দেহে দেহে লগ্ন হইয়া বাস করে।
এথানে দীর্ঘ-প্রাণ স্বল্প-প্রাণ পরম ধৈর্য্য ও শাস্তির সহিত জীবন যাত্রা
নির্বাহ করিতেছে, কেই কাহাকেও উপেক্ষা করিতেছে না।

কত নদী সমুদ্র পর্বভ উল্লন্জন করিয়া মানবের কণ্ঠ এখানে আসিয়া

পৌছিয়াছে—কত শত বংসরের প্রাস্ত হইতে এই স্বর আসিতেছে। এসো এখানে এসো, এখানে আলোকের জন্মসঙ্গীত গান হইতেছে।

অমৃত লোক প্রথম আবিষ্কার করিয়া যে যে মহাপুরুষ যে-কোনোদিন আপনার চারিদিকে মান্ত্রকে ডাক দিয়া বলিয়াছিলেন—তোমরা সকলে অমৃতের পুত্র, তোমরা দিব্যধামে বাস করিতেছ—সেই মহাপুরুষদের কণ্ঠই সহস্র ভাষায় সহস্র বংসরের মধ্য দিয়া এই লাইত্রেরির মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

এই বঙ্গের প্রাপ্ত হইতে আমাদের কি কিছু বলিবার নাই ? মানব-সমাজকে আমাদের কি কোনো সংবাদ দিবার নাই ? জগতের একতান সঙ্গীতের মধ্যে বঙ্গদেশই কেবল নিস্তর হইরা থাকিবে!

আমাদের পদপ্রাপ্তস্থিত সমুদ্র কি আমাদিগকে কিছু বলিতেছে না ?
আমাদের গঙ্গা কি হিমালয়ের শিখর হইতে কৈলাসের কোনো গান
বহন করিয়া আনিতেছে না ? আমাদের মাথার উপরে কি তবে
অনস্ত নীলাকাশ নাই ? সেগান হইতে অনস্তকালের চিরজ্যোতির্শ্বয়ী
নক্ষত্রলিপি কি কেহ মুছিয়া ফেলিয়াছে ?

দেশ বিদেশ হইতে অতীত বর্ত্তমান হইতে প্রতিদিন আমাদের কাছে মানবজ্ঞাতির পত্র আসিতেছে, আমরা কি তাহার উত্তরে ছটি চার্টি চটি ইংরেঞ্জি খবরের কাগজ লিখিব! সকল দেশ অসীমকালের পটে নিজ্ঞ নিজ নাম খুদিতেছে বাঙালির নাম কি কেবল দরখাস্তের দ্বিতীয় পাতেই লেখা থাকিবে! জড় অদৃষ্টের সহিত মানবাত্মার সংগ্রাম চলিতেছে, সৈনিকদিগকে আহ্বান করিয়া পৃথিবীর দিকে দিকে শৃক্ষধ্বনি বাজ্ঞিয়া উঠিয়াছে, আমরা কি কেবল আমাদের উঠানের মাচার উপরকার লাউকুমড়া লইয়া মকদ্দমা এবং আপীল চালাইতে থাকিব!

বছবৎসর নীরব থাকিয়া বন্ধদেশের প্রাণ ভরিয়া উঠিয়াছে। তাহাকে আপনার ভারায় একবার আপনার কথাটি বলিতে দাও। বাঙালি কঠের সহিত মিলিয়া বিশ্বসঙ্গীত মধুরতর হইয়া উঠিবে।

7525

#### অসম্ভব কথা

এক যে ছিল রাজা।

তথন ইছার বেশি কিছু জানিবার আবশুক ছিল না। কোথাকার রাজা, রাজার নাম কী, এ সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া গল্পের প্রবাহ রোধ করিতাম না। রাজার নাম শিলাদিত্য কি শালিবাহন, কাশী কাঞ্চি কনোজ কোশল অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের মধ্যে ঠিক কোন্থানটিতে তাঁছার রাজত্ব, এ সকল ইতিহাস-ভূগোলের তর্ক আমাদের কাছে নিতাস্তই ভূচ্ছ ছিল;—আসল যে কথাটি শুনিলে অস্তর পূল্কিত হইয়া উঠিত এবং সমস্ত হৃদয় এক মুহুর্ত্তের মধ্যে বিদ্যুদ্বেগে চুত্বকের মতো আক্রষ্ট হইত, সেটি হুইতেছে—এক যে ছিল রাজা।

শ্লথনকার পাঠক যেন একেবারে কোমর বাঁধিয়া বসে। গোড়াতেই ধরিয়া লয় লেখক মিধ্যা কথা বলিতেছে। সেইজ্বল্য অত্যন্ত সেয়ানার মতো মুখ করিয়া জিজ্ঞাসা করে—"লেখক মহাশয়, তুমি যে বলিতেছ এক যে ছিল রাজ্ঞা, আচ্ছা বলো দেখি, কে ছিল সেই রাজা!"

লেথকেরাও সেয়ানা হইয়া উঠিয়াছে; তাহারা প্রকাণ্ড প্রত্নতন্ত্ব-

পিওতের মতো ম্থমগুল চতুগুণ মগুলাকার করিয়া বলে, "এক বে ছিল রাজা, তাহার নাম ছিল অজাতশক্ত।"

পাঠক চোথ টিপিয়া জিজ্ঞাসা করে, "অজ্ঞাতশক্র ? ভালো, কোন্ অজ্ঞাতশক্র বলো দেখি ?"

লেখক অবিচলিত মুখভাব ধারণ করিয়া বলিয়া যায়, "অজ্ঞাতশক্র ছিল তিন জন। একজন খৃষ্টজনের তিন সহস্র বৎসর পূর্বে জন্মগ্রহণ করিয়া ছই বৎসর আটমাস বয়ঃক্রম কালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ছঃখের বিষয়, তাঁহার জীবনের বিস্তারিত বিবরণ কোনো গ্রন্থেই পাওয়া যায় না।" অবশেষে দিতীয় অজ্ঞাতশক্র সম্বন্ধে দশজন ঐতিহাসিকের দশ বিভিন্ন মত সমালোচনা শেষ করিয়া যখন গ্রন্থের নায়ক তৃতীয় অজ্ঞাত-শক্র পর্যান্ত আসিয়া পৌছায় তখন পাঠক বলিয়া উঠে, "ওরে বাস্রে, কী পাণ্ডিতা! এক গল্প শুনিতে আসিয়া কত শিক্ষাই হইল! এ লোকটাকে আর অবিশ্বাস করা যাইতে পারে না! আছো লেখক মহাশয়, তার পরে কী হইল!"

হায়রে হার, মানুষ ঠকিতেই চার, ঠকিতেই ভালোবাসে, অপচ পাছে কেহ নির্ব্বোধ মনে করে এ ভয়টুকুও বোলো আনা আছে; এইজন্ম প্রোণপণে সেয়ানা হইবার চেষ্টা করে। তাহার ফল হয় এই যে, সেই শেষকালটা ঠকে কিন্তু বিস্তর আড়ম্বর করিয়া ঠকে।

ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে, "প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়ো না, তাহা হইলে মিথ্যা জবাব শুনিতে হইবে না।" বালক সেটি বোঝে, সে কোনো প্রশ্ন করে না। এইজ্ঞা রূপকথার স্থলর মিথ্যাটুকু শুশুর শাতো উলঙ্গ, সত্যের মতো সরল, সন্থ-উৎসারিত উৎসের মতো স্বচ্ছ—আর এখনকার দিনের স্থচভূর মুখস্পরা মিথ্যা। কোথাও যদি তিলমান্ত্র থাকে অম্নি ভিতর হইতে সমস্ত ফাঁকি ধরা পড়ে, পাঠক বিমুধ হয়; লেথক পালাইবার পথ পায় না।

শিশুকালে আমরা যথার্থ রসজ্ঞ ছিলাম, এইজন্ম যথন গল্প শুনিতে বিসিয়াছি তথন জ্ঞানলাভ করিবার জন্ম আমাদের তিলমাত্র আগ্রহ উপস্থিত হইত না, এবং অশিক্ষিত সরল হৃদয়টি ঠিক বুঝিত আসল কথাটি কোন্টুকু। আর এখনকার দিনে এত বাছলা কথাও বকিতে হয়, এত অনাবশ্রক কথারও আবশ্রক হইয়া পড়ে! কিস্কু অবশেষে সেই আসল কথাটিতে গিয়া দাঁড়ায়—এক যে ছিল রাজা।

বেশ মনে আছে সেদিন সন্ধ্যাবেলা ঝড়বৃষ্টি হইতেছিল। কলিকাতা সহর একেবারে ভাসিয়া গিয়াছিল। গলির মধ্যে একহাঁটু জল। মনে একাস্ত আশা ছিল, আজ আর মাষ্টার আসিবে না। কিন্তু তবু তাঁহার আসার নির্দিষ্ট সময় পর্যান্ত ভীতচিত্তে পথের দিকে চাহিয়া বারান্দায় চৌক লইয়া বসিয়া আছি। যদি বৃষ্টি একটু ধরিয়া আসিবার উপক্রেম হয়, তবে একাগ্রচিত্তে প্রার্থনা করি, হে দেবতা আর একটুখানি! কোনোমতে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা পার করিয়া দাও! তথন মনে হইত, পৃথিবীতে বৃষ্টির আর কোনো আবশুক নাই কেবল একটিমাত্র সন্ধ্যায়নগরপ্রাস্তের একটিমাত্র ব্যাকুল বালককে মাষ্টারের করাল হস্ত হইতে রক্ষা করা ছাড়া। পুরাকালে কোনো একটি নির্বাসিত যক্ষও তো মনে করিয়াছিল,(আষাচে মেঘের বড়ো একটা কোনো কাজ নাই, অতএক রামগিরিশিথরের একটিমাত্র বিরহীর হঃথকথা বিশ্বপার হইয়া অলকার সৌধ-বাতায়নে কোনো একটি বিরহিণীর কাছে লইয়া যাওয়া তাহার পক্ষেক্ষিয়াত্র গুরুতর নহে; বিশেষতঃ প্রথটি যখন এমন স্থরম্য এবং তাহার, হুদয়বৈদনা এমন হুঃসহ।)

বালকের প্রার্থনামতে না হৌক, ধূমজ্যোতিঃস্লিলমক্ষতের বিশেষ্ট কোনো নিয়মান্ত্রসারে রৃষ্টি ছাড়িল না। কিন্তু হায় মাষ্টারও ছাড়িল না। গলির মোড়ে ঠিক সময়ে একটি পরিচিত ছাতা দেখা দিল—সমন্ত আশা-বাষ্প এক মুহুর্তে ফাটিয়া বাহির হইয়া আমার বুকটি যেমন পাঁজারের মধ্যে মিলাইয়া গেল। পরপীড়ন পাপের যদি যথোপযুক্ত শান্তি থাকে তকে।
নিশ্চয় পরজ্বনো আমি মাষ্টার হইয়া এবং আমার মাষ্টার মহাশয় ছাক্র
হইয়া জন্মবেন। তাহার বিক্তমে একটি আপত্তি এই যে, আমাকে
মাষ্টার মহাশয়ের মাষ্টার হইতে গেলে অতিশয় অকালে ইহসংসার হইতে
বিদায় লইতে হয়—অতএব আমি তাঁহাকে অস্তরের সহিত মার্জ্জনা
করিলাম।

ছাতাটি দেখিবামাত্র ছুটিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলাম। মা তথন দিদিমার সহিত মুখোমুখী বসিয়া প্রদীপালোকে বিস্তি থেলিতেছিলেন। ঝুপ করিয়া একপাশে শুইয়া পড়িলাম। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী হুইয়াছে ?" আমি মুখ হাঁড়ির মতো করিয়া কহিলাম, "আমার অস্থ্য করিয়াছে, আজু আরু আমি মাষ্টারের কাছে পড়িতে যাইব না।"

আশা করি, অপ্রাপ্তবয়স্ক কেছ আমার এ লেখা পড়িবে না, এবং স্থলের কোনো সিলেক্শন বহিতে আমার এ লেখা উদ্ধৃত হইবে না। কারণ, আমি যে কাজ করিয়াছিলাম তাহা নীতিরিক্ষ এবং সক্ষেত্ত কোনো শান্তিও পাই নাই। বরঞ্চ আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল।

মা চাকরকে বলিয়া দিলেন—"আজ তবে থাক্, মাষ্টারকে যেতে ব'লে দে।"

কিন্তু তিনি যেরপ নিরুদ্বিগ্নচিত্তে বিস্তি খেলিতে লাগিলেন, তাহাতে বেশ বুঝা গেল যে, মা তাঁহার পুত্রের অস্থথের উৎকট লক্ষণগুলি মিলাইয়া দেখিয়া মনে মনে হাসিলেন; আমিও মনের স্থথে বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া খুব হাসিলাম—আমাদের উভয়ের মন উভয়ের কাছে অগোচর বহিল না।

কিন্তু সকলেই জ্বানেন, এ প্রকারের অস্ত্রখ অধিকক্ষণ স্থায়ী করিয়। রাখা রোগীর পক্ষে বড়োই ত্ব্বর। মিনিটখানেক না বাইতে বাইতে দিদিমাকে ধরিয়া পড়িলাম—দিদিমা একটা গল্প বলো। তুই চারিবার কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। মা বলিলেন; "রোস্বাছা, খেলাটা আগে শেষ করি!"

আমি কহিলাম, "না মা, খেলা তুমি কাল শেষ কোরো, আজ দিদি-মাকে গল্প বল্ডে বলো না!"

মা কাগজ ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, "যাও খুড়ি! উহার সঙ্গে এখন কে পারিবে!" মনে মনে হয়তো ভাবিলেন—আমার তো কাল মাষ্টার আসিবে না, আমি কালও খেলিতে পারিব।

আমি দিদিমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া একেবারে মশারির মধ্যে বিছানার উপরে গিয়া,উঠিলাম। প্রথমে খানিকটা পাশ-বালিশ জ্বড়াইয়া পা ছুঁড়িয়া নড়িয়াচড়িয়া মনের আনন্দ সম্বরণ করিতে গেল—তার পরে বলিলাম—গল্প বলো।

তথনো ঝুপ্ঝুপ্ করিয়া বাহিরে রৃষ্টি পড়িতেছিল—দিদিমা মৃত্স্বরে আরম্ভ করিলেন—এক যে ছিল রাজা।

তাহার এক রাণী। আঃ, বাঁচা গেল। স্থয়ো এবং ছ্য়ো রাণী শুনিলেই বুকটা কাঁপিয়া উঠে—বুঝিতে পারি ছুয়ো হতভাগিনীর বিপদের আর বড়ো বিলম্ব নাই। পূর্ব্ব হইতে মনে বিষম একটা উৎকণ্ঠা চাপিয়া থাকে।

যথন শোনা গেল আর কোনো চিস্তার বিষয় নাই, কেবল রাজার পুত্র-সন্তান হয় নাই বলিয়া রাজা ব্যাকুল হইয়া আছে এবং দেবতার নিকট প্রার্থনা করিয়া কঠিন তপস্থা করিবার জ্বন্ত বনগমনে উন্মত হইয়াছে, তথন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। পুত্রসন্তান না হইলে যে, স্থাথের কোন কারণ আছে তাহা আমি বুঝিতাম না; আমি জানিতাম যদি কিছুর জ্বন্তে বনে যাইবার কথনো আবশ্যক হয় সে কেবল মাষ্টারের কাছ

রাণী এবং একটি বালিকা-কন্সা ঘরে ফেলিয়া রাজ্ঞা তপস্থা করিতে

চলিয়া গেল। এক বংসর তুই বংসর করিয়া ক্রমে বারো বংসর হইয়া যায়, তবু রাজার আর দেখা নাই।

এদিকে রাজ্বকন্তা ষোড়শী হইয়া উঠিয়াছে। বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু রাজা ফিরিল না।

মেয়ের মুখের দিকে চার, আর রাণীর মুখে অরজন ক্লচে না। আহা, আমার এমন সোনার মেয়ে কি চিরকাল আইবড়ো থাকিবে? ওগো আমি কী কপাল করিয়াছিলাম!

অবশেষে রাণী রাজ্ঞাকে অনেক অন্তনয় করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, আমি আর কিছু চাহি না, তুমি একদিন কেবল আমার ঘরে আসিয়া খাইয়া যাও।

রাজা বলিলেন, আচ্ছা।

রাণী তো সেদিন বছষত্নে চৌষট্ট ব্যঞ্জন স্বহস্তে রাধিলেন এবং সমস্ত সোনার থালে ও রূপার বাটিতে সাজ্ঞাইয়া চন্দন কাঠের পিঁড়ি পাতিয়া দিলেন! রাজক্তা চামর হাতে করিয়া দাঁড়াইলেন।

রাজ্ঞা আজ্ঞ বারো বৎসর পরে অস্তঃপুরে ফিরিয়া আসিয়া থাইজে বসিলেন। রাজকন্তা রূপে আলো করিয়া দাঁড়াইয়া চামর করিতে লাগিলেন।

মেয়ের ম্থের দিকে চায় আর খাওয়া হয় না। শেষে রাণীর দিকে চাহিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হাঁ গো রাণী, এমন সোনার প্রতিমা লক্ষ্মী-ঠাকুরুণটির মতো এ মেয়েটি কে গা ? এ কাহাদের মেয়ে?

রাণী কপালে করাঘাত করিয়া কহিলেন, হা আমার পোড়া কপাল! উহাকে চিনিতে পারিলে না ? ও যে তোমারি মেয়ে।

রাজা বড়ো আশ্চর্ব্য ছইয়া বলিলেন—আমার সেই সেদিনকার এতটুকু মেয়ে আজ্ব এত বড়োটি ছইয়াছে ? রাণী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—তা আর হইবে না ? বলোং কি, আজ বারো বংসর হইয়া গেল !

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—মেয়ের বিবাহ দাও নাই ?

রাণী কছিলেন—তুমি ঘরে নাই উহার বিবাহ কে দেয় ? আমি কি নিজে পাত্র খুঁজিতে বাহির হইব ?

রাজা শুনিয়া হঠাৎ ভারি শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বলিলেন —রোসো, আমি কাল সকালে উঠিয়া রাজন্বারে যাহার মুখ দেখিব তাহারই সহিত উহার বিবাহ দিয়া দিব।

রাজকন্তা চামর করিতে লাগিলেন। তাঁহার হাতের বালাতে চুড়িতে ঠংঠাং শব্দ হইতে লাগিল। রাজার আহার হইয়া গেল।

পরদিন ঘুম হইতে উঠিয়। বাহিরে আসিয়া রাজ্ঞা দেখিলেন একটি ব্রাহ্মণের ছেলে রাজ্ঞবাড়ির বাহিরে জঙ্গল হইতে শুক্না কাঠ সংগ্রহ করিতেছে। ভাহার বয়স বছর সাত আট হইবে।

রাজা বলিলেন, ইহারট সহিত আমার মেয়ের বিবাহ দিব। রাজার ছকুম কে লজ্ফন করিতে পারে! তথনি ছেলেটিকে ধরিয়া তাহারি সহিত রাজক্ঞার মালা বদল করিয়া দেওয়া হইল।

আমি এই জায়গাটাতে দিদিমার থব কাছে ঘেঁষিয়া গিয়া নিরতিশয় উৎস্থকার সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম তার পরে ? নিজেকে সেই সাত আট বৎসরের সোভাগ্যবান্ কাঠকুড়ানে ব্রাহ্মণের ছেলের স্থলাভিষিক্ত করিতে কি একটুখানি ইচ্ছা যায় নাই ? যখন সেই রাত্রে ঝুপ্ঝুপ্ বৃষ্টি পড়িতেছিল, মিট্মিট্ করিয়া প্রদীপ জলিতেছিল এবং গুন্গুন্ স্বরে দিদিমা মশারির মধ্যে গল্প বলিতেছিলেন, তখন কি বালকহাদয়ের বিশ্বাসপরায়ণ রহস্তময় অনাবিষ্কৃত এক ক্ষুত্র প্রাস্তে এমন একটি সম্ভবপর ছবি জাগিয়া উঠে নাই যে, সে-ও একদিন সকাল বেলায় কোথায় এক রাজার দেশে রাজার দরজায় কাঠ কুড়াইতেছে, হঠাৎ একটি সোনার

প্রতিমা লক্ষীঠাককণটির মতো রাজকক্সার সহিত তাহার মালা বদল হইরা গেল; মাণায় তাহার সিঁথি, কানে তাহার তুল, গলায় তাহার ক্সী, হাতে তাহার কাঁকন, কটিতে তাহার চক্সহার এবং আল্তাপরা তুটি পায় ন্পুর ঝুম্ঝুম্ করিয়া বাজিতেছে!

কিন্তু আমার সেই দিদিমা যদি লেখকজন্ম ধারণ করিয়া আজকালকার সেয়ানা পাঠকদের কাছে এই গল্প বলিতেন তবে ইতিমধ্যে
তাঁহাকে কত হিসাব দিতে হইত ? প্রথমতঃ রাজা যে বারো বংসর বনে
বসিয়া থাকে এবং ততদিন রাজকন্সার বিবাহ হয় না, একবাকো
সকলেই বলিত ইহা অসম্ভব। সেটুকুও যদি কোনো গতিকে গোলেমালে
পার হইয়া যাইত কিন্তু কন্সার বিবাহের জায়গায় বিষম একটা কলরব
উঠিত। এক তো, এমন কখনো হয় না, দ্বিতীয়তঃ সকলেই আশহা
করিত রাজ্মণের ছেলের সহিত ক্ষত্রিয়-ক্সার বিবাহ ঘটাইয়া লেখক
নিশ্চয়ই ফাঁকি দিয়া সমাজবিরুদ্ধ মত প্রচার করিতেছেন। কিন্তু
পাঠকরা তেমন ছেলেই নয়, তাহারা তাহার নাতি নয় যে, সকল কথা
চুপ করিয়া শুনিয়া যাইবে। তাহারা কাগজে সমালোচনা করিবে।
অতএব একাস্কমনে প্রার্থনা করি, দিদিমা যেন প্নর্কার দিদিমা হইয়াই
জন্মগ্রহণ করেন, হতভাগ্য নাতিটার মতো তাঁহাকে গ্রহদোধে যেন লেখক
হইতে না হয়।

আমি একেবারে প্লকিত কম্পান্থিত হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, তার পরে ?

দিদিম। বলিতে লাগিলেন—তার পরে রাজকন্তা মনের ত্বংখে তাহার সেই ছোটো স্বামীটিকে লইয়া চলিয়া গেল।

অনেক দ্রদেশে গিয়া একটি রহং অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া সেই ব্রাহ্মণের ছেলেটিকে আপনার সেই অতি ক্ষুদ্র স্বামীটিকে, বড়ো ষত্নে মান্ত্র্য করিতে লাগিল। ——আমি একটুখানি নড়িয়া-চড়িয়া পাশবালিশ আর একটু সবলে: জড়াইয়া ধরিয়া কহিলাম, তার পরে প

দিদিমা কহিলেন, তার পরে ছেলেটি পুঁথি-হাতে প্রতিদিন পাঠশালে যায়।

এম্নি করিয়া শুরুমহাশরের কাছে নানা বিজ্ঞা শিথিয়া ছেলেটি ক্রান্থে যত বড়ো হইয়া উঠিতে লাগিল ততই তাহার সহপাঠীরা তাহাকে জিক্ষাদা করিতে লাগিল, ঐ যে সাতমহল বাড়িতে তোমাকে লইয়া থাকে সেই মেয়েটি তোমার কে হয় প

ব্রাহ্মণের ছেলে তো ভাবিয়া অস্থির—কিছুতেই ঠিক করিয়া বলিতে পারে না মেয়েটি তাহার কে হয়। একটু একটু মনে পড়ে একদিন সকালে রাজবাড়ির দ্বারের সন্মুখে শুক্না কাঠ কুড়াইতে গিয়াছিল—কিয় সেদিন কী একটা মস্ত গোলেমালে কাঠকুড়ানো হইল না। সে অনেক দিনের কথা, সে কি কিছু মনে আছে ? এমন করিয়া চারি-পাচ বৎসর যায়। ছেলেটিকে রোজই তাহার সঙ্গীরা জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা ঐ যে সাতমহলা বাড়িতে পরমারূপসী মেয়েটি থাকে ও তোমার কে হয় ?

ব্রাহ্মণ একদিন পাঠশালা হইতে মুখ বড়ো বিমর্ষ করিয়া আসিয়া রাজক্ত্যাকে কহিল, আমাকে আমার পাঠশালার পোড়োরা প্রতিদিন জিজ্ঞাসা করে—এ সাতমহলা বাড়িতে যে পরমা স্থন্দরী মেয়েটি থাকে সে তোমার কে হয় ? আমি তাহার কোনো উত্তর দিতে পারি না। ভূমি আমার কে হও বলো!

রাজ্ঞকন্তা বলিল, আজিকার দিন থাক্ সে কথা আর এক দিন বলিব।

ব্রাহ্মণের ছেলে প্রতিদিন পাঠশালা হইতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করে, তুমি আমার কে হও ? প্রজিক্তা প্রতিদিন উত্তর করে, সে কথা আজ্ব থাক্ আর এক দিন বলিব। এম্নি করিয়া আরো চার পাঁচ বৎসর কাটিয়া যায়। শেকে ব্রাহ্মণ একদিন বড়ো রাগ করিয়া বলিল—আজ্ব যদি ভূমি না বলো ভূমি আমার কে হও তবে আমি তোমার এই সাতমহলা ৰাড়ি ছাড়িয়াঃ চলিয়া যাইব।

তথন রাজকন্তা কহিলেন—আচ্ছা কাল নিশ্চয়ই ৰলিব।

পরদিন ব্রাহ্মণ-তনয় পাঠশালা হইতে ঘরে আসিয়াই রাজকন্তাকে বলল-—আজ বলিবে বলিয়াছিলে, তবে বলো গ

রাজকভা বলিলেন, আজ রাত্রে আহার করিয়া যথন ভূমি শয়ন করিবে তথন বলিব।

রান্ধণ বলিল—আচ্ছা। বলিয়া স্থ্যান্তের অপেক্ষায় প্রহর গণিতে লাগিল। এদিকে রাজকন্তা সোনার পালঙ্কে একটি ধবধবে ফুলের বিছানা পাতিলেন,—ঘরে সোনার প্রদীপে স্থগন্ধ তেল দিয়া বাতি জালাইলেন, এবং চুলটি বাঁধিয়া নীলাম্বরী কাপড়টি পরিয়া সাজিয়া বসিয়া প্রহর গণিতে লাগিলেন, কথন রাত্রি আসে।

রাত্রে তাঁহার স্বামী কোনো মতে আহার শেষ করিয়া শয়নগৃহে সোনার পালক্ষে ফুলের বিছানায় গিয়া শয়ন করিলেন। ভাবিতে লাগিলেন, আক্ষ শুনিতে পাইব এই সাতমহলা বাড়িতে যে স্ক্রীটি থাকে সে আমার কে হয়।

রাজকন্তা তাঁহার স্বামীর পাত্রে প্রসাদ খাইয়া ধীরে ধীরে শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন। আজ বহুদিন পরে প্রকাশ করিয়া বলিতে হইবে এই সাতমহলা অট্টালিকার একমাত্র অধীশ্বরী আমি তোমার কে হই।

বলিতে গিয়া বিছানায় প্রবেশ করিয়া—কী দেখিলেন! ফুলের মধ্যে সাপ ছিল, তাঁহার স্বামীকে কখন দংশন করিয়াছে। স্বামীর মৃত দেহখানি মলিন হইয়া সোনার পালঙ্কে পুশুশ্যায় পড়িয়া আছে। — আমার যেন বক্ষঃস্পদ্দন হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল! আমি রুদ্ধস্বরে বিবর্ণমুখে জিজ্ঞাসা করিলাম—তার পরে কী হইল!

দিদিমা বলিতে লাগিলেন—তার পরে—কিন্তু সে কথায় আর কাঞ্চ কী ? সে যে আরো অসম্ভব! গল্পের প্রধান নায়ক সর্পাঘাতে মারা গেল, তবুও তার পরে ? বালক তখন জানিত না, মৃত্যুর পরেও একটা তার পরে থাকিতে পারে বটে, কিন্তু সে তার-পরের উত্তর কোনে। দিদি-মার দিদিমাও দিতে পারে না। বিশ্বাদের বলে সাবিত্রী মৃত্যুরও অনুগমন করিয়াছিলেন। শিশুরও প্রবল বিশ্বাস, এই জন্ম সে মৃত্যুর অঞ্চল ধরিয়া ফিরাইতে চায়, কিছতেই মনে করিতে পারে না যে, তাহার মাষ্টারবিহীন একসন্ধাবেলাকার এত সাধের গল্পটি হঠাৎ একটি সর্পাঘাতেই মারা গেল ! কাজেই দিদিমাকে সেই মহাপরিণামের চিরনিরুদ্ধ গৃহ হইতে গলটিকে আবার ফিরাইয়া আনিতে হয়। কিন্তু এত সহজে সেটি সাধন করেন, এমন অনায়াসে ;—কেবল হয়তো একটা কলার ভেলায় ভাসাইয়া দিয়া ভাট তুই মন্ত্র পডিয়া মাত্র—যাহাতে সেই ঝুপ ঝুপ বুষ্টির রাত্রে স্তিমিত প্রদীপে বালকের মনে মৃত্যুর মূর্ত্তি অত্যস্ত অকঠোর হইরা আসে, তাহাকে এক রাত্তের স্থানিজার চেয়ে বেশি মনে হয় না। গল্প যথন ফুরাইয়া যায়, আরামে প্রান্ত তুটি চকু আপনি মুদিয়া আসে, তথনো তো শিশুর ক্ষুদ্র প্রাণটিকে একটি মিগ্ধ নিস্তব্ধ নিস্তবঙ্গ স্রোতের মধ্যে মুযুপ্তির ভেলায় করিয়া ভাসাইয়া দেওয়া হয়, তার পরে ভোরের বেলায় ্কে হুটি মায়ামন্ত্র পডিয়া, তাহাকে এই জগতের মধ্যে জাগ্রৎ করিয়া তোলে।

কিন্তু যাহার বিশ্বাস নাই, যে ভীক্ন এ সৌন্দর্য্যরসাস্থাদনের জ্বন্ত এক ইঞ্চি পরিমাণ অসম্ভবকে লজ্জ্বন করিতে পরাস্থা হয়, তাহার কাছে কোনো কিছুর আর তার-পরে নাই, সমস্তই হঠাৎ অসময়ে এক জ্বন-নাপ্তিতে সমাপ্ত হইয়া গেছে। ছেলেবেলায় সাতসমূল পার হইয়া মৃত্যুকেও লজ্বন করিয়। গল্পের যেখানে যথার্থ বিরাম, সেখানে স্লেইমন্ন স্মিষ্টস্বরে শুনিতাম—

> আমার কথাটি ফুরোলো, নটে গাছটি মুড়োলো।

এখন বয়স হইয়াছে, এখন গল্পের ঠিক মাঝখানটাতে হঠাৎ থামিয়া গিয়া একটা নিষ্ঠর কঠিন কঠে শুনিতে পাই—

আমার কথাটি ফুরোলো না।
নটে গাছটি মুড়োলো না।
কেনরে নটে মুড়োলি নে কেন,
তোর গকতে —

দূর হৌক গে, ঐ নিরীহ প্রাণীটির নাম করিয়া কাজ নাই, আবার কেকোন দিক হইতে গায়ে পাতিয়া লইবে।

>000

#### নববর্ষা

নৌবনে নিজের অন্ত পাই নাই, সংসারেরও অন্ত ছিল না। আমি
কী যে হইব, না হইব, কী করিতে পারি, না পারি, কাজে ভাবে
অন্তভাবে আমার প্রকৃতির দৌড় কতদ্র, তাহা নির্দিষ্ট হয় নাই, সংসারও
অনির্দিষ্ট রহস্তপূর্ণ ছিল। এখন নিজের সম্বন্ধে সকল সম্ভাবনার সীমায়
আসিয়া পৌছিয়াছি; পৃথিবীও সেই সঙ্গে সঙ্কুচিত হইয়া গেছে। এখন
ইহা আমারি আপিস্বর বৈঠকখানা, দ্রদালানের সামিল হইয়া পড়িয়াছে।
সেই ভাবেই পৃথিবী এত বেশি অভ্যন্ত পরিচিত ইইয়াছে যে, ভুলিয়া

গেছি এমন কত আপিস্থর, বৈঠকখানা, দরদালান, ছায়ার মতো এই পৃথিবীর উপর দিয়া গেল, ইহাতে চিহ্নও রাখিতে পারিল না। কত প্রোচ নিজের মামলা-মোকদমার মন্ত্রগৃহকেই পৃথিবীর ধ্রুব কেল্রন্থল গণ্য করিয়া তাকিয়ার উপর ঠেসান্ দিয়া বিসয়াছিল, তাহাদের নাম তাহাদের ভাষের সঙ্গে সঙ্গে বাতাসে উড়িয়া গেছে, সে এখন আর খুঁজিয়া পাইবার জো নাই—তবু পৃথিবী স্মান বেগে স্থীকে প্রদক্ষিণ করিয়া চলিতেছে।

কিন্তু আষাঢ়ের মেঘ প্রতি বংসর যথনি আসে, তথনই আপন
নৃতনত্বে রসাক্রান্ত ও পুরাতনত্বে পুঞ্জীভূত হইয়া আসে। তাহাকে আমরা
ভূল করি না, কারণ, সে আমাদের ব্যবহারের বাহিরে থাকে। আমার
সক্ষোচের সঙ্গে সে সঙ্কুচিত হয় না। যথন বন্ধুর দ্বারা বঞ্চিত, শক্রর
দ্বারা পীড়িত, দূরদৃষ্টের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছি, তথন যে কেবল হৃদয়ের
মধ্যে বেদনার চিহ্ন লাগিয়াছে, ললাটের উপর বলি অঙ্কিত হইয়াছে,
তাহা নহে, যে পৃথিবী আমার চারিদিকে স্থির প্রতিষ্ঠিত, আমার
আমাতের দাগ তাহার উপর পড়িয়াছে। তাহার জ্বলস্থল আমার
বেদনায় বিক্ষত, আমার ত্রন্টিস্তায় চিহ্নিত। আমার উপর যথন অস্ত্র
আসিয়া পড়িয়াছে, তথন আমার চারিদিকের পৃথিবী সরিয়া দাঁড়ায় নাই,
শর আমাকে ভেদ করিয়া তাহাকে বিদ্ধ করিয়াছে। এম্নি করিয়া
বারংবার আমার স্থেত্থখের ছাপ লাগিয়া পৃথিবীটা আমারই বলিয়া
চিহ্নিত হইয়া গেছে।

মেঘে আমার কোনো চিহ্নাই। সে পথিক আসে যায়, থাকে না। আমার জরা তাহাকে স্পর্শ করিবার অবকাশ পায় না। আমার আশানৈরাশ্র হইতে সে বহুদুরে।

এইজন্ত, কালিদাস উজ্জ্বিনীর প্রাসাদ-শিখর হইতে যে আবাঢ়ের মেঘ দেখিয়াছিলেন, আমরাও সেই মেঘ দেখিয়াছি, ইতিমধ্যে পরিবর্ত্তমান মান্তবের ইতিহাস তাহাকে স্পর্শ করে নাই। কিন্তু সে অবস্তী, সে বিদিশা কোথার ? মেঘদুতের মেঘ প্রতিবংসর চিরন্তন চিরপুরাতন হইয়া দেখা দেয়, বিক্রমাদিত্যের যে উজ্জয়িনী মেঘের চেয়ে দৃঢ় ছিল, বিনষ্ট স্বপ্লের মতো তাহাকে আর ইচ্ছা করিলে গড়িবার জ্বো নাই।

মেঘ দেখিলে "স্থানাংপ্যক্তথার্ত্তি চেতঃ" স্থাপিলোকেরও আনমনা ভাব হয়, এইজক্তই। মেঘ মমুয়ালোকের কোনো ধার ধারে না বিজিয়ানামুধকে অভ্যন্ত গণ্ডীর বাহিরে লইয়া যায়। মেঘের সঙ্গে আমাদের প্রতিদিনের চিস্তা, চেষ্টা, কাজকর্মের কোনো সম্বন্ধ নাই বিলিয়া সে আমাদের মনকে ছুটি দেয়। মন তখন বাঁধন মানিতে চাহে না, প্রভ্রাপে নির্বাসিত যক্ষের বিরহ তখন উদ্ধাম হইয়া উঠে। প্রভ্রত্তার সম্বন্ধ, সংসারের সম্বন্ধ; মেঘ সংসারের এই সকল প্রয়োজনীয় সম্বন্ধ ওলাকে ভুলাইয়া দেয়, তখনি হৃদয় বাঁধ ভাঙিয়া আপনার পথ বাহির করিতে চেষ্টা করে।

মেঘ আপনার নিতান্তন চিত্রবিক্যাসে, অন্ধকারে, গর্জনে, বর্ধনে, চেনা পৃথিবীর উপর একটা প্রকাণ্ড অচেনার আভাস নিক্ষেপ করে,—
একটা বছদূর কালের এবং বছদূর দেশের নিবিড় ছায়া ঘনাইয়া তোলে,—
তথন পরিচিত পৃথিবীর হিসাবে যাহা অসম্ভব ছিল, তাহা সম্ভবপর বলিয়া
বোধ হয়। কর্মপাশবদ্ধ প্রিয়তম যে আসিতে পারে না, পথিকবধ্ তথন
এ কথা আর মানিতে চাহে না। সংসারের কঠিন নিয়ম সে জানে, কিন্তু
জ্ঞানে জ্ঞানে মাত্র; সে নিয়ম যে এখনো বলবান আছে, নিবিড় বর্ষার
দিনে এ কথা তাহার হৃদয়ে প্রতীতি হয় না।

সেই কথাই ভাবিতেছিলাম, ভোগের দারা এই বিপুল পৃথিবী—এই চিরকালের পৃথিবী, আমার কাছে থকা হইয়া গৈছে। আমি তাহাকে বতটুকু পাইয়াছি, তাহাকে ততটুকু বলিয়াই জ্বানি, আমার ভোগের বাহিরে তাহার অন্তিম্ব আমি গণ্যই করি না। জ্বীবন শক্ত হইয়া বাঁধিয়া গেছে, সঙ্গে সঙ্গে সে নিজের আবশুক পৃথিবীটুকুকে টানিয়া আঁটিয়া

লইয়াছে। নিজের মধ্যে এবং নিজের পৃথিবীর মধ্যে এখন আর কোনো রহন্ত দেখিতে পাই না বলিয়াই শাস্ত হইয়া আছি; নিজেকে সম্পূর্ণ জানি মনে করি এবং নিজের পৃথিবীটুকুকেও সম্পূর্ণ জানিয়াছি বলিয়া স্থির করিয়াছি। এখন সময় পূর্ব্বদিগস্ত স্লিগ্ধ অন্ধকারে আছের করিয়া কোথা হইতে সেই শত-শতালী পূর্ব্বেকার কালিদাসের মেঘ আসিয়া উপস্থিত হয়! 'সে আমার নহে, আমার পৃথিবীটুকুর নহে; সে আমাকে কোন্ অলকা-পূরীতে, কোন্ চিরুমৌবনের রাজ্যে, চিরবিচ্ছেদের বেদনায়, চিরমিলনের আখাসে, চিরসৌন্দর্যের কৈলাসপূরীর পথচিক্ত্রীন তীর্বাভিমুথে আকর্ষণ করিতে থাকে! তখন, পৃথিবীর ষেটুকু জানি সেটুকু তুচ্ছ হইয়া যায়, যাহা জানিতে পারি নাই তাহাই বড়ো হইয়া উঠে, যাহা পাইলাম না তাহাকেই লব্ধ জিনিবের চেয়ে বেশি সত্য মনে হইতে থাকে। জানিতে পারি, আমার জীবনে, আমার শক্তিতে, অতি অক্সই অধিকার করিতে পারিয়াছি যাহা বৃহৎ তাহাকে স্পর্শও করি নাই।

আমার নিত্যকর্মকেত্রকে নিত্যপরিচিত সংসারকে আছের করিয়া সজলমেঘ-মেছ্র পরিপূর্ণ নববর্ষা আমাকে অজ্ঞাত ভাবলোকের মধ্যে সমস্ত বিধিবিধানের বাহিরে একেবারে একাকী দাঁড় করাইয়া দের, —পৃথিবীর এই কয়টা বংসর কাড়িয়া লইয়া আমাকে একটি প্রকাণ্ড পরমায়ুর বিশালস্বের মাঝখানে স্থাপন করে; আমাকে রামগিরি আশ্রমের জনশৃত্য শৈলশৃক্ষের শিলাতলে সঙ্গিহীন ছাড়িয়া দেয়। সেই নির্জ্জন শিখর, এবং আমার কোনো এক চিরনিকেতন, অস্তরাত্মার চিরগম্যস্থান অলকাপুরীর মাঝখানে একটি স্ববৃহৎ-স্থানর-পৃথিবী পড়িয়া আছে মনে পড়ে;—নদীকলধ্বনিত, সায়মংপর্বতবন্ধুর, জন্ম কুঞ্জচ্ছায়ান্ধকার, নব-বারিস্কিত-বৃথীস্থান্ধি একটি বিপুল পৃথিবী! হৃদয় সেই পৃথিবীর বনে বারে গ্রামে শৃক্ষে শৃক্ষে নদীর কুলে কুলে ফিরিতে ফিরিতে

অপরিচিত হুন্দরের পরিচয় লইতে লইতে, দীর্ঘ বিরহের শেষ মোক্ষ-স্থানে যাইবার জন্ম মানসোৎক হংসের ক্যায় উৎস্থক হইয়া উঠে।

মেঘদূত ছাড়া নববর্ষার কাব্য কোনো সাহিত্যে কোথাও নাই। ইহাতে বর্ষার সমস্ত অন্তর্বেদনা নিত্যকালের ভাষায় লিখিত হইয়া গেছে। প্রকৃতির সাংবংসরিক মেঘোৎসবের অনির্বচনীয় কাবত্বগাণা মানবের ভাষায় বাঁথা পড়িয়াছে।

পূর্বনেঘে বৃহৎ-পৃথিবী আমাদের কল্পনার কাছে উদ্বাটিত। আমরা
সম্পন্ন গৃহস্থটি হইয়া আরামে সস্তোবের আর্দ্ধনিমীলিতলোচনে যে
গৃহটুকুর মধ্যে বাস করিতেছিলাম, কালিদাসের মেঘ "আষাচ্চ্ছ প্রথমদিবসে" হঠাৎ আসিয়া আমাদিগকে সেখান হইতে ঘরছাড়া করিয়া দিল।
আমাদের গোয়ালঘর-গোলাবাড়ির বহুদূরে যে আবর্ত্তচঞ্চলা নর্ম্মদা ক্রকুটি
রচনা করিয়া চলিয়াছে, যে চিত্তকুটের পাদকুঞ্জ প্রাকুল্ল নব নীপে বিকশিত,
উদয়নকথাকোবিদ গ্রামবৃদ্ধদের দ্বারের নিকট যে চৈত্য-বট শুককাকলীতে
মুখর, ভাছাই আমাদের পরিচিত ক্ষুদ্ধ সংসারকে নিরস্ত করিয়া বিচিত্তা
গৌলবোর চিরসতো উদ্বাসিত হইয়া দেখা দিয়াছে।

বিরহীর ব্যগ্রতাতেও কবি পথসংক্ষেপ করেন নাই। আষাঢ়ের নীলাভ-মেঘচ্ছায়াবৃত নগ-নদী-নগর-জনপদের উপর দিয়া রহিয়া রহিয়া ভাবাবিষ্ট অলসগমনে যাত্রা করিয়াছেন। যে তাঁহার মৃগ্ধনয়নকে অভ্যর্থনা করিয়া ভাকিয়াছে, তিনি তাহাকে আর "না" বলিতে পারেন নাই। পাঠকের চিত্তকে কবি বিরহের বেগে বাহির করিয়াছেন, আবার পথের সৌন্দর্য্যে মন্থর করিয়া ভূলিয়াছেন। যে চরম স্থানে মন ধাবিত হইতেছে, তাহার স্থদীর্ঘ পথটিও মনোহর, সে পথকে উপেক্ষা করা যায় না।

বর্ষায় অভ্যন্ত পরিচিত সংসার হইতে বিক্লিপ্ত হইয়া মন বাহিরের দিকে বাইতে চায়, পূর্বনেঘে কবি আমাদের সেই আকাজ্জাকে উদ্বেল করিয়া তাহারই কলগান জাগাইয়াছেন—আমাদিগকে মেঘের সঙ্গী করিয়া অপরিচিত পৃথিবীর মাঝখান দিয়া লইয়া চলিয়াছেন। সে পৃথিবী 'অনাদ্রাতং পূপান্', তাহা আমাদের প্রাত্যহিক ভোগের দ্বারা কিছুমাত্র মিলিন হয় নাই, সে পৃথিবীতে আমাদের পরিচয়ের প্রাচীরদ্বারা করনা 'কোনোখানে বাধা পায় না। যেমন ঐ মেঘ, তেম্নি সেই পৃথিবী। আমার সেই স্থত্থ-ক্লান্তি অবদাদের জীবন তাহাকে কোথাও স্পর্ণ করে নাই। প্রোচ্বয়সের নিশ্চয়তা বেড়া দিয়া ঘের দিয়া তাহাকে নিজের বাস্তবাগানের অস্তর্ভুক্ত করিয়া লয় নাই।

অজ্ঞাত নিখিলের সহিত নবীন পরিচয়, এই হইল পূর্ব্যেষ। নব মেঘের আর একটি কাজ আছে। সে আমাদের চারিদিকে একটি পরমনিভূত পরিবেষ্টন রচনা করিয়া, "জননাস্তরসৌহাদানি" মনে করাইয়া দেয়—অপরূপ সৌন্দর্যালোকের মধ্যে কোনো একটি চিরজ্ঞাত চিরপ্রিয়ের জ্ঞ্জ মনকে উত্তলা করিয়া তোলে।

পূর্ব্বমেঘে বছবিচিত্রের সহিত সৌন্দর্য্যের পরিচয় এবং উত্তরমেঘে সেই একের সহিত আনন্দের সন্মিলন। পৃথিবীতে বছর মধ্য দিয়া সেই স্থান্তো, এবং স্বর্গালোকে একের মধ্যে সেই অভিসারের পরিণাম।

নববর্ষার দিনে এই বিষয়কর্ম্মের ক্ষুদ্র সংসারকে কে না বলিবে নির্ব্বাসন! প্রভুর অভিশাপেই এগানে আট্কা পড়িয়া আছি। মেঘ আসিয়া বাহিরে যাত্রা করিবার জন্ত আহ্বান করে, তাহাই পূর্বমেঘের গান এবং যাত্রার অবসানে চিরমিলনের জন্ত আশ্বাস দেয়, তাহাই উত্তর-মেঘের সংবাদ।

সকল কবির কাব্যেই গূঢ় অভ্যস্তরে এই পূর্ব্বমেঘ ও উত্তরমেঘ আছে। সকল বড়ো কাব্যই আমাদিগকে বৃহত্তের মধ্যে আহ্বান করিয়া আনে ও নিভূতের দিকে নির্দেশ করে। প্রথমে বন্ধন ছেদন করিয় বাহির করে, পরে একটি ভূমার সহিত বাঁধিয়া দেয়। প্রভাতে পথে লইয়া আসে, সন্ধ্যায় ঘরে লইয়া যায়! একবার তানের মধ্যে আকাশ-পাতাল ঘুরাইয়া সমের মধ্যে পূর্ণ আনন্দে দাঁড় করাইয়া দেয়।

যে কবির তান আছে, কিন্তু কোথাও সম নাই, যাহার মধ্যে কেবল উন্থম আছে আশ্বাস নাই, তাহার কবিন্ধ উচ্চকাব্যশ্রেণীতে স্থায়ী হইতে পারে না। শেষের দিকে একটা কোথাও পৌছাইয়া দিতে হইবে. এই ভরসাতেই আমরা আমাদের চিরাছ্যন্ত সংসারের বাহির হইয়া কবির সহিত যাত্রা করি.—পুপিত পথের মধ্য দিয়া আনিয়া হঠাৎ একটা শৃত্য-গহলরের পারের কাছে ছাড়িয়া দিলে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়। এইজন্ত কোনো কবির কাব্য পড়িবার সময় আমরা এই ছটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি, তাঁহার পূর্ব্বমেঘ আমাদিগকে কোথায় বাহির করে এবং উত্তরমেঘ কোন সিংহলারের সম্মুখে আনিয়া উপনীত করে।

4006

## কেকাধ্বনি

হঠাৎ গৃহপালিত ময়ুরের ডাক শুনিয়া আমার বন্ধু বলিয়া উঠিলেন— আমি ঐ ময়ুরের ডাক সহু করিতে পারি না; কবিরা কেকারবকে কেন যে তাঁদের কাব্যে স্থান দিয়াছেন, বুঝিবার জো নাই।

কবি যখন বসস্তের কুহুম্বর এবং বর্ষার কেকা—ছুটাকেই সমান আদর দিয়াছেন, তখন হঠাৎ মনে হইতে পারে, কবির বুঝি কৈবল্যদশাপ্রাপ্তি হুইয়াছে, তাঁহার কাছে ভালো ও মন্দ, ললিত কর্কশের ভেদ লুপ্ত।

কেবল কেকা কেন, ব্যাঙের ডাক এবং ঝিল্লির ঝন্ধারকে কেহ মধুর

বলিতে পারে না। অথচ কবিরা এ শব্দগুলিকে উপেক্ষা করেন নাই। প্রেম্মনীর কণ্ঠস্বরের সহিত ইহাদের তুলনা করিতে সাহস পান নাই, কিন্তু বড়ঋতুর মহাসঙ্গীতের প্রধান অঙ্গ বলিয়া তাঁহারা ইহাদিগকে সন্মান দিয়াছেন।

একপ্রকারের মিষ্টতা আছে, তাহা নিঃসংশয় মিষ্ট, নিতান্তই মিষ্ট। তাহা নিজের লালিত্য সপ্রমাণ করিতে মুহূর্ত্তমাত্র সময় লয় না। ইক্রিয়ের অসন্দিগ্ধ সাক্ষ্য লইয়া, মন তাহার সৌন্দর্য্য স্বীকার করিতে কিছুমাত্র তর্ক করে না। তাহা আমাদের মনের নিজের আবিষ্কার নছে-ইব্রিয়ের নিকট হইতে পাওয়া; এইজন্ম মন তাহাকে অবজ্ঞা করে:—বলে. ও নিতাস্তই মিষ্ট, কেবলি মিষ্ট। অর্থাৎ উহার মিষ্টতা বুঝিতে কেবলমাত্র ইক্রিয়ের অন্ত:করণের কোনো প্রয়োজন হয় না। ষারাই বোঝা যায়। যাহারা গানের সমজদার, এইজ্জুই তাহারা অত্যন্ত উপেক্ষা প্রকাশ করিয়া বলে, অমুক লোক মিষ্ট গান করে। ভাবটা এই যে, মিষ্ট গায়ক গানকে আমাদের ইক্রিয়সভায় আনিয়া নিতাস্ত স্থলত প্রশংসা দারা অপমানিত করে; মার্জ্জিত রুচি ও শিক্ষিত মনের দরবারে সে প্রবেশ করে না। যে লোক পাটের অভিজ্ঞ याहनमात तम तमिल भावे हात्र ना ; तम वतन, जामात्क अकृतना भावे 🖁 দাও, তবেই আমি ঠিক ওজ্বনটা ব্ঝিব। গানের উপযুক্ত সমজদার বলে, वाटक तम निम्ना भारतद वाटक शोतव वार्षाहरमा ना,--आमारक एकरना মাল দাও, তবেই আমি ঠিক ওজনটি পাইব, আমি খুসি হইয়া ঠিক দাষটি চুকাইয়া দিব। বাহিরের বাজে মিষ্টতায় আসল জিনিষের মূল্য नामाद्या (नय ।

যাহা সহজেই মিষ্ট, তাহাতে অতি শীজ্ঞ মনের আলম্ভ আনে, বেশিক্ষণ মনোযোগ থাকে না। অবিলম্থেই তাহার সীমায় উত্তীর্ণ হইয়া মন বলে, জার কেন, ঢের হইয়াছে।

এইজন্ম যে লোক যে বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা লাভ করিয়াছে, সেতাহার গোড়ার দিক্কার নিতান্ত সহজ্ঞ ও ললিত অংশকে আর থাতির করে না। কারণ সেটুকুর সীমা সে জানিয়া লইয়াছে; সেটুকুর দৌড় যে বেশিদ্র নহে, তাহা সে বোঝে; এইজন্মই তাহার অন্তঃকরণ তাহাতে জাগে না। অশিক্ষিত সেই সহজ অংশটুকুই বুঝিতে পারে, অথচ তখনো সে তাহার সীমা পায় না—এইজন্মই সেই অগভীর অংশেই তাহার একমাত্র আনন্দ। সমজ্দারের আনন্দকে সে একটা কিছ্তব্যাপার বলিয়ামনে করে, অনেক সময় তাহাকে কপটতার আড়হুর বলিয়াও গণ্য করিয়। থাকে।

এইজন্মই সর্বপ্রেকার কলাবিচ্চাস হন্ধে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের আনন্দ ভিন্ন ভিন্ন পথে যায়। তখন একপক্ষ বলে, তুমি কী বুমিবে আর এক-পক্ষ রাগ করিয়া বলে, যাহা বুমিবার তাহা কেবল তুমিই বোঝো, জগতে আর কেহ বুমি বোঝে না!

একটি স্থগভীর সামঞ্জন্তের আনন্দ, সংস্থান-সমাবেশের আনন্দ, দুর-বর্ত্তীর সহিত যোগ-সংযোগের আনন্দ, পাশবর্ত্তীর সহিত বৈচিত্ত্য-সাধনের আনন্দ—এইগুলি মানসিক আনন্দ। ভিতরে প্রবেশ না করিলে, না বুঝিলে, এ আনন্দ ভোগ করিবার উপায় নাই। উপর হইতে চট্ করিয়াব্য স্থথ পাওয়া যায়, ইহা তাহা অপেক্ষা স্থায়ী ও গভীর।

এবং এক হিসাবে তাহা অপেক্ষা ব্যাপক। যাহা অগভীর, লোকের শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে, অভ্যাসের সঙ্গে ক্রমেই তাহা ক্ষয় হইয়া তাহার রিক্ততা বাহির হইয়া পড়ে। যাহা গন্তীর, তাহা আপাতত বহুলোকের গম্য না হইলেও বহুকাল তাহার পরমায়ু থাকে—তাহার মধ্যে যে একটি শ্রেষ্ঠতার আদর্শ আছে, তাহা সহজে জীর্ণ হয় না।

জন্মদেবের "ললিতলবঙ্গলতা" ভালো বটে, কিন্তু বেশিক্ষণ নছে। ইন্দ্রির তাহাকে মন মহারাজের কাছে নিবেদন করে, মন তাহাকে এক-বার স্পর্শ করিয়াই রাথিয়া দেয়—তথন তাহা ইন্দ্রিরের ভোগেই শেষ স্ট্রা বায়। কলিতলবঙ্গলতার পার্থে কুমারসম্ভবের একটা শ্লোক ধরিয়া দেখা যাক।

আবজ্জিত: কিঞ্চিনৰ ন্তনাচ্চাং বাসো বসানান্তরুণার্করাগম্। পর্যান্তপুম্পন্তবকাবনম্র। সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব।

ছন্দ আলুলায়িত নহে, কথাগুলি যুক্তাক্ষরবছ্ল,—তবু ভ্রম হয়, এই শ্লোক ললিতলবঙ্গলতার অপেক্ষা কানেও মিষ্ট শুনাইতেছে। কিন্তু তাহা ভ্রম। মন নিজের সজনশক্তির দ্বারা ইন্দ্রিয়স্থ পূরণ করিয়া দিতেছে। যেখানে লোলুপ ইন্দ্রিয়গণ ভিড করিয়া না দাঁড়ায়, সেইগানেই মন এইরূপ সজনের অবসর পায়। "পর্য্যাপ্তপুপস্তবকাবনমা"—ইহার মধ্যে লয়ের যে উত্থান আছে, কঠোরে কোমলে যথায়পরপে মিশ্রিত হইয়া ছন্দকে যে দোলা দিয়াছে, তাহা জয়দেবী লয়ের মতো অতিপ্রত্যক্ষ নহে—ভাহা নিগুঢ়; মন তাহা আলম্ভতরে পড়িয়া পায় না, নিজে আবিদ্ধার করিয়া লইয়া খুসি হয়। এই শ্লোকের মধ্যে যে একটি ভাবের সৌন্দর্য্য, তাহাও আমাদের মনের সহিত চক্রান্ত করিয়া অশ্রুতিগম্য একটি সঙ্গীত রচনা করে—সে সঙ্গীত সমস্ত শব্দসঙ্গীতকে ছাড়াইয়া চলিয়া যায়,—মনে হয়, যেন কান জুড়াইয়া গেল—কিন্তু কান জুড়াইবার কথা নহে, মানসী মায়ায় কানকে প্রতারিত করে।

আমাদের এই মারাবী মনটিকে স্ঞানের অবকাশ না দিলে,সে কোনো মিষ্টতাকেই বেশিক্ষণ মিষ্ট বলিয়া গণ্য করে না। সে উপযুক্ত উপকরণ পাইলে কঠোর ছন্দকে ললিত, কঠিন শব্দকে কোমল করিয়া তুলিতে পারে। সেই শক্তি খাটাইবার জন্ত সে কবিদের কাছে অমুরোধ প্রেরণ করিতেছে।

কেকারব কানে শুনিতে মিষ্ট নছে, কিন্তু অবস্থাবিশেষে, সময়বিশেষে স্মন তাহাকে মিষ্ট করিয়া শুনিতে পারে, মনের সেই ক্ষমতা আছে। সেই

\_\_\_\_

মিষ্টতার স্বরূপ, কুহুতানের মিষ্টতা হইতে স্বতন্ত্র, ন্ববর্ষাগমে গিরিপাদ-মূলে লতাজটল প্রাচীন মহারণ্যের যে মন্ততা উপস্থিত হয়, কেকারব তাহারি গান। আবাঢ়ে শ্রামায়মান তমাল-তালীবনের বিগুণতর ঘনায়িত অন্ধকারে, মাতৃস্তমুপিপাস্থ উর্দ্ধবাহু শতসহস্র শিশুর মতো অগণ্য শাখা-প্রশাখার আন্দোলিত মর্ম্মরম্থর মহোলাসের মধ্যে রহিয়া রহিয়া কেকা তারস্বরে যে একটি কাংশ্রুক্রেরার ধ্বনি উত্থিত করে, তাহাতে প্রবীণ বনস্পতিমপ্তলীর মধ্যে আরণ্য মহোৎসবের প্রাণ জাগিয়া উঠে। কবির কেকারব সেই বর্ষার গান,—কান তাহার মাধুর্য্য জানে না, মনই জানে। সেইজ্লুই মন তাহাতে অধিক মুগ্ধ হয়। মন তাহার সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেকখানি পায়;—সমস্ত মেঘারত আকাশ, ছায়ার্ত অরণ্য, নীলিমাচ্ছন্ন গিরিশিথর, বিপুল মূঢ় প্রকৃতির অব্যক্ত অন্ধ আনন্দরাশি।

বিরহিণীর বিরহবেদনার সঙ্গে কবির কেকারন এইজন্মই জড়িত।
তাহা শ্রুতিমধুর বলিয়া পথিকবধৃকে বাাকুল করে না—তাহা সমস্ত বর্ষার
মর্ম্মোদ্ঘাটন করিয়া দেয়। নরনারীর প্রেমের মধ্যে একটি অত্যস্ত
আদিম প্রোথমিক ভাব আছে—তাহা বহিঃপ্রকৃতির অত্যস্ত নিকটবর্ত্তী,
তাহা জলস্থল আকাশের গায়ে গায়ে সংলগ্ন। ষড়্ঋতু আপন পৃশপর্যায়ের
সঙ্গে সঙ্গে প্রেমকে নানারত্তে রাঙাইয়া দিয়া যায়। যাহাতে পল্লবকে
স্পান্দিত, নদীকে তরঙ্গিত, শশ্রু-শার্ষকে হিল্লোলিত করে, তাহা ইহাকেও
অপুর্বাচাঞ্চল্যে আন্দোলিত করিতে থাকে। পূর্ণিমার কোটাল ইহাকেও
অর্পার এক-একটি ঋতু যথন আপন সোনার কাঠি লইয়া প্রেমকে স্পান্দ করে, তখন সে রোমাঞ্চকলেবরে না জাগিয়া থাকিতে পারে না। সেইজন্ত যোবনাবেশবিধুর কালিদাস ছয় ঋতুর ছয় তারে নরনারীর প্রেম কী কী
স্থরে বাজিতে থাকে, তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন—তিনি বুঝিয়াছেন

#### বিচিত্ৰ প্ৰবন্ধ

জগতে ঋতু আবর্দ্তনের সর্বপ্রধান কাজ প্রেম-জাগানো;—কুল-কুটানো প্রভৃতি অক্ত সমন্তই তাহার আমুষঙ্গিক। তাই যে কেকারব বর্ষাঋতুর নিখাদ স্থর, তাহার আঘাত বিরহবেদনার ঠিক উপরে গিয়াই পড়ে।

বিষ্যাপতি লিখিয়াছেন-

#### মন্ত দাছরী ডাকে ডাছকা কাটি যাওত ছাতিয়া।

এই ব্যাঙের ডাক নববর্ষার মন্তভাবের সঙ্গে নহে, ঘনবর্ষার নিবিড় ভাবের ্ **সঙ্গে বড়ো চমৎকার** খাপ খায়। মেখের মধ্যে আজ কোনো বর্ণ বৈচিত্রা নাই, স্তরবিস্থাস নাই,—শচীর কোনো প্রাচীন কিম্করী আকাশের প্রাক্ষণ মেঘ দিয়া সমান করিয়া লেপিয়া দিয়াছে, সমস্তই ক্লঞ্সর বর্ণ। े শশু-বিচিত্রা পৃথিবীর উপরে উজ্জল আলোকের তুলিকা পড়ে নাই ্বিলিয়া বৈচিত্রা ফুটিয়া ওঠে নাই। গানের কোমল মস্থ সবুজ, পাটের গাঢ় বর্ণ এবং ইক্ষুর হরিদ্রাভা একটি বিশ্ববাপি-কালিমায় মিশিয়া আছে। ্ৰীতাস নাই। আসন্ন-বৃষ্টির আশঙ্কায় পকিল পথে লোক বাহির হয় নাই। িমাঠে বহুদিন পূর্বের ক্ষেতের কাজ সমস্ত শেষ হুইয়া গেছে। পুকুরে পাড়ির দমান জল। এইরপ জ্যোতিহীন, গতিহীন, কর্মহীন, বৈচিত্তাহীন, 🗫 লিমানিশু একাকারের দিনে ব্যাঙের ডাক ঠিক স্করটি লাগাইয়া থাকে। ্ছাহার স্বর ঐ বর্ণহীন মেঘের মতো, এই দীপ্তিশৃন্থ আলোকের মতো, ৈনিস্তৰ নিবিড় বৰ্ষাকে ব্যাপ্ত করিয়া দিতেছে; বৰ্ষার গণ্ডীকে আরো ঘন করিয়া চারিদিকে টানিয়া দিতেছে। তাহা নীরবতার অপেক্ষাও একঘেরে। তাহা নিভ্ত কোলাহল। ইহার সঙ্গে ঝিলীরব ভালোক্সপ মেশে; কারণ যেমন মেঘ, যেমন ছায়া তেমনি ঝিল্লীরবও আরএকটা আচ্ছাদনবিশেষ; তাহা স্বরমগুলে অন্ধকারের প্রতিরূপ; তাহা বর্ষা-<mark>নিশীবিনীকে সম্পর্ণকা দান কবে।</mark>

#### বাজে কথা

অন্ত খরচের চেয়ে বাজে খরচেই মান্ত্যকে বথার্থ চেন। যায়। কারণ, মান্ত্র ব্যয় করে বাঁথা নিয়ম অনুসারে, অপব্যয় করে নিজের খেয়ালো।

বেমন বাজে খরচ, তেম্নি বাজে কথা। বাজে কথাতেই **মানুৰ** আপনাকে ধরা দেয়। উপদেশের কথা যে-রাস্তা দিয়া চলে, মনুর আমল হইতে তাহা বাঁধা, কাজের কথা যে-পথে আপনার গো-যান টানিয়া আনে, সে পথ কেজো সম্প্রদায়ের পায়ে পায়ে তৃণপূস্পশৃত চিহ্নিত হইয়া গৈছে। বাজে কথা নিজের মতো করিয়াই বলিতে হয়।

এইজন্ম চাণক্য ব্যক্তিবিশেষকে যে একেবারেই চুপ করিয়া যাইতে বলিয়াছেন, সেই কঠোর বিধানের কিছু পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে; আমাদের বিবেচনায় চাণক্যকথিত উক্ত ভদ্রলোক 'তাবচ্চ শোভতে' যাবৎ তিনি উচ্চ অঙ্গের কথা বলেন, যাবং তিনি আবহুমান কালের পরীক্ষিত সর্ব্বজ্ঞনবিদিত সত্য ঘোষণায় প্রবৃত্ত থাকেন—কিন্তু তথনি তাঁহার বিপদ, যথনি তিনি সহজ্ঞ কথা নিজ্ঞের ভাষায় বলিবার চেষ্টা করেন।

যে-লোক একটা বলিবার বিশেষ কথা না থাকিলে কোনে। কথাই বলিতে পারে না; হয় বেদবাক্য বলে, নয় চুপ করিয়া থাকে; ছে চতুরানন, তাহার কুটুম্বিতা, তাহার সাহচর্য্য, তাহার প্রতিবেশ—

শित्रिम मा लिथ, मा लिथ, मा लिथ !

পৃথিবীতে জিনিষমাত্রই প্রকাশধর্মী নয়। কয়লা আগুন না পাইলে জলে না, ক্ষটিক অকারণে ,ঝক্ঝক্ করে। কয়লায় বিস্তর কল চলে, ক্ষটিক হার গাঁথিয়া প্রিয়জনের গলায় পরাইবার জন্ম। কয়লা আবশ্যক, ক্ষটিক মূল্যবান। এক-একটি হুর্লভ মার্ম্ম এইন্ধর্প ক্ষটিকের মন্তা অকারণ ঝল্মল্ করিতে পারে। সে সহজেই আপনাকে প্রকাশ করিয়া থাকে—তাহার কোনো বিশেষ উপলক্ষ্যের আবশুক হয় না। তাহার নিকট হইতে কোনো বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধ করিয়া লইবার গরক্ষ কাহারো থাকে না —সে অনায়াসে আপনাকে আপনি দেদীপ্যমান করে, ইহা দেখিয়াই আনন্দ। মার্ক্স, জ্বাশ এভ ভালোবাসে, আলোক তাহার এত প্রিয় বে, আবশুককে বিসর্জন দিয়া, পেটের অন্ন ফেলিয়াও উদ্ধল্লতার আন্ত লালায়িত হইয়া উঠে। এই গুণটি দেখিলে, মানুষ যে পতঙ্গশ্রেষ্ঠ, সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। উদ্ধল চক্ষ্ দেখিয়া যে জাতি অকারণে প্রাণ দিতে পারে, তাহার পরিচয় বিস্তারিত করিয়া দেওয়া বাহলা।

কিন্তু সকলেই পতঙ্গের ডানা লইয়া জন্মায় নাই। জ্যোতির মোহ সকলের নাই। অনেকেই বুদ্ধিমান, বিবেচক। গুণ দেখিলে তাঁহারা গভীরতার মধ্যে তলাইতে চেষ্টা কবেন, কিন্তু আলো দেখিলে উপরে উড়িবার ব্যর্থ উন্থামাত্রও করেন না। কাব্য দেখিলে ইহারা প্রশ্ন করেন ইহার মধ্যে লাভ করিবার বিষয় কা আছে, গল্প শুনিলে অষ্টাদশ সংহিতার সহিত মিলাইয়া ইহার। ভূয়সী গবেষণার সহিত বিশুদ্ধ ধর্মমতে ছুয়ো বা বাহবা দিবার জন্ম প্রস্তুত হইয়া বদেন। যাহা অকারণ, যাহা অনাবশুক, তাহার প্রতি ইহাদের কোনো লোভ নাই।

ষাহারা আলোক-উপাসক, তাহারা এই সম্প্রদায়ের প্রতি অম্বরাগ প্রকাশ করে নাই। তাহারা ইঁহাদিগকে যে সকল নামে অভিহিত করিয়াছে, আমরা তাহার অমুমোদন করি না। বরক্ষচি ইঁহাদিগকে অরসিক বলিয়াছেন, আমাদের মতে ইহা রুচিগহিত। আমরা ইঁহা-দিগকে যাহা মনে করি, তাহা মনেই রাথিয়া দিই। কিন্তু প্রাচীনেরা মুখ সাম্লাইয়া কথা কহিতেন না—তাহার পরিচয় একটি সংস্কৃতশ্লোকে পাই। ইহাতে বলা হইদেছে, সিংহনখরের দারা উৎপাটিত একটি গক্ষমুক্ষা বনের মধ্যে পড়িয়াছিল, কোনো ভীলরমণী দ্ব হইতে দেখিয়া ছুটিয়া গিয়া তাহা তুলিয়া লইল—য়খন টিপিয়া দেখিল তাহা পাক। কুল নছে, তাহা মুক্তামাত্র তখন দ্বে ছুঁড়িয়া ফেলিল। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, প্রেয়াজনীয়তা-বিবেচনায় বাহারা সকল জিনিষের মূল্যনির্ধারণ করেন, শুদ্ধমাত্র সৌন্দর্য্য ও উজ্জ্বলতার বিকাশ বাহাদিগকে লেশমাত্র বিচলিত করিতে পারে না, কবি বর্ষরনারীর সহিত তাহাদের তুলনা দিতেছেন। আমাদের বিবেচনায় কবি ইহাদের সম্বন্ধে নীরব থাকিলেই ভালো করিতেন—কারণ, ইহারা ক্ষমতাশালী লোক, বিশেষত, বিচারের ভার প্রায় ইহাদেরই হাতে। ইহারা গুরুমহাশয়ের কাজ করেন। বাহারা সরস্বতীর কাব্যকমলবনে বাস করেন, তাহারা ভটবন্ত্রী বেত্রবনবাসীদিগকে উদ্বেজিত না করুন, এই আমার প্রাথনা।

সাহিত্যের যথার্থ বাজে রচনাগুলি কোনো বিশেষ কথা বলিবার স্পর্কারাথে না। সংস্কৃতসাহিত্যে মেঘদুত তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাহা ধর্মের কথা নহে, কর্মের কথা নহে, পুরাণ নহে, ইতিহাস নহে। যে অবস্থার মানুষের চেতন-অচেতনের বিচার লোপ পাইয়া যায়, ইহা সেই অবস্থার প্রলাপ। ইহাকে যদি কেহ বদরীফল মনে করিয়া পেট ভরাইবার আখাসে তুলিয়া লন, তবে তথনি ফেলিয়া দিবেন। ইহাতে প্রয়োজনের কথা কিছুই নাই। ইহা নিটোল মুক্তা, এবং ইহাতে বিরহীর বিদীর্ণ হৃদয়ের রক্তচিক্ষ কিছু লাগিয়াছে, কিন্তু সেটুকু মুছিয়া ফেলিলেও ইহার মূল্য কমিবে না।

ইহার কোনো উদ্দেশ্য নাই বলিয়াই এ কাব্যখানি এমন স্বচ্ছ, এমন উচ্জল। ইহা একটি মায়াতরী;—কল্পনার হাওয়ায় ইহার সম্ভল মেঘ-নির্মিত পাল ফুলিয়া উঠিয়াছে এবং একটি বিরহীর হৃদয়ের কামনা বহন করিয়া ইহা অবারিতবেগে একটি অপরূপ নিরুদ্দেশের অভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে—আর-কোনো বোঝা ইহাতে নাই।

টৈনিস্ন যে idle tears, যে অকারণ অঞ্চবিন্দুর কথা বলিয়াছেন, ্মেঘদুত দেই বাজে চোথের জলের বাক্য। এই কথা শুনিয়া অনেকে ষ্মামার সঙ্গে তর্ক করিতে উষ্কত হইবেন। ্প্নেকে বলিবেন, যক্ষ যথন প্রভুশাপে তাহার প্রেয়সীর নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, তথন মেঘদূতের অশ্রুধারাকে অকারণ বলিতেছেন কেন ? আমি তর্ক করিতে চাই না-এ দকল কথার আমি কোনে। উত্তর দিব না। আমি জোর করিয়া বলিতে পারি, ঐ যে যক্ষের নির্বাসন প্রভৃতি ব্যাপার, ও সমস্তই কালিদাসের বানানো,—বাক্যরচনার ও একটা উপলক্ষ্যমাত্ত। ঐ ভারা বাধিয়া তিনি এই ইমারত গড়িয়াছেন—এখন আমরা ঐ ভারাটা ফেলিয়া দিব। আসল কথা, "রম্যাণি বীক্ষা মধুরাংশ্চ নিশ্ম্য শব্দান" মন অকারণ বিরুছে বিকল হইয়া উঠে, কালিদাস অন্তত্ত তাহা স্বীকার করিয়াছেন ;— আবাচের প্রথমদিনে অকস্মাৎ ঘনমেঘের ঘট। দেখিলে আনাদের মনে এক স্ষ্টিছাড়া বিরহ জাগিয়া উঠে, মেঘদূত সেই অকারণ বিরহের অমূলক প্রলাপ। তা যদি না হইত, তবে বিরহা মেঘকে ছাড়িয়া রি্ছাৎকে দৃত পাঠাইত। তবে পূর্বমেঘ এ ত<sup>া</sup>রহিয়া-নসিয়া, এত স্বরিয়া ফিরিয়া, এত যুধীবন প্রফুল করিয়া, এত জনপদবধুর উৎক্ষিপ্ত দৃষ্টির কটাক্ষপাত লুটিয়া লইয়া চলিত না।

কাব্য পডিবার সময়ও যদি হিসাবের খাতা খুলিয়া রাখিতেই হয়, যদি কী লাভ করিলাম, হাতে হাতে তাহার নিকাশ চুকাইয়া লইতেই হয় তবে স্বীকার করিব মেঘদুত হইতে আমর। একটি তথ্য লাভ করিয়া পুল্কিত হইয়াছি। সেটি এই যে, তখনো মানুষ ছিল এবং তখনো আবাচের প্রথম দিন যথানিয়মে আসিত।

কিন্তু অসহিষ্ণু বররুচি যাঁহাদের প্রতি অশিষ্ট বিশেষণ্ণ প্রয়োগ করিয়া-ছেন তাঁহারা কি এরূপ লাভকে লাভ বলিয়াই গণ্য করিবেন ? ইহাতে কি জ্ঞানের বিস্তার, দেশের উন্নতি, চরিত্রের সংশোধন ঘটিবে ? অতএব যাহা অকারণ যাহা অনাবশুক, হে চতুরানন্, তাহা রসের কাব্যে রসিক-দের জন্মই ঢাকা পাকুক—যাহা আবশুক, যাহা হিতকর, তাহার ঘোষণার বিরতি ও তাহার খরিদ্ধারের অভাব হইবে না !

1003

# মা ভৈ

মৃত্যু একটা প্রকাণ্ড কালো কঠিন কষ্টিপাথরের মতে।। ইহারই গামে ক্ষিয়া সংসারের সমস্ত গাঁটি সোনার পরীক্ষা হইয়া থাকে।

এমন একটা বিশ্বব্যাপী সার্বজনীন ভয় পৃথিবীর মাথার উপরে যদি না ঝুলিত, তবে সভ্য-মিথ্যাকে, ছোটো-বড়ো-মাঝারিকে বিশুদ্ধভাবে তুলা করিয়া দেখিবার কোনো উপায় থাকিত না।

এই মৃত্যুর তুলায় যে-সব জাতির তৌল হইয়া গেছে, তাহারা পাস্মার্কা পাইয়াছে। তাহারা আপনাদিগকে প্রমাণ করিয়াছে, নিজের কাছে ও পরের কাছে তাহাদের আর কিছুতেই কৃষ্ঠিত হইবার কোনো কারণ নাই। মৃত্যুর দারাই তাহাদের জীবন পরীক্ষিত। ধনীর যথার্থ পরীক্ষা দানে; যাহার প্রাণ আছে, তাহার যথার্থ পরীক্ষা প্রাণ দিবার শক্তিতে। যাহার প্রাণ নাই বলিলেই হয়, সেই মরিতে ক্লপণতা করে।

যে মরিতে জানে হথের অধিকার তাহারই; যে জয় করে, ভোগ

করা তাহাকেই সাজে। যে লোক জীবনের সঙ্গে স্থকে, বিলাসকে, ছুই হাতে আঁকড়িয়া থাকে, স্থুও তাহার সেই দ্বণিত ক্রীত্দাসের কাছে নিজের সমস্ত ভাণ্ডার খুলিয়া দেয় না, তাহাকে উচ্ছিষ্টমাত্র দিয়া দারে ফেলিয়া রাখে। আর মৃত্যুর আহ্বান্মাত্র যাহারা তুড়ি, মারিয়া চলিয়া যায়, চির আদৃত স্থের দিকে একবার পিছন ফিরিয়া তাকায় না, স্থুখ তাহাদিগকে চায়, স্থুখ তাহারাই জানে। যাহারা সবলে ত্যাগ করিতে পারে, তাহারাই প্রবলভা্ত্রে ভোগ করিতে পারে। যাহারা মরিতে জানে না, তাহাদের ভোগবিলাসের দীনতা-ক্রশতা-দ্বণ্যতা গাড়িজুড়ি এবং তক্মা-চাপরাশের দ্বারা ঢাকা পড়ে না। ত্যাগের বিলাসবিরল কঠোরতার মক্ষে পৌক্রম্ব আছে। যদি স্থেচ্ছায় তাহা বরণ করি, তবে নিজেকে লজ্জা হইতে বাঁচাইতে পারিন।

এই হুই রাস্তা আছে—এক ক্ষত্রিয়ের রাস্তা, আর এক ব্রান্ধণের রাস্তা। যাহারা মৃত্যুক্তনকে উদ্পেক্ষা করে, পৃথিবীর স্থসম্পদ তাহাদেরি। যাহারা জীবনের স্থাকে অগ্রাহ্ম করিতে পারে, তাহাদের আনন্দ মৃক্তির। এই হুয়েতেই পৌরুষ।

প্রাণটা দিব, এ কথা বলা যেমন শক্ত—স্থাটা চাই না, এ কথা বলা তাহ। অপেক্ষা কম শক্ত নয়। পৃথিবীতে যদি মন্ত্রাত্বের গৌরবে মাথা তুলিয়া চলিতে চাই, তবে এই হুয়ের একটা কথা যেন বলিতে পারি। হয় বীর্য্যের সঙ্গে বলিতে হইবে—"চাই!" নয়, বীর্য্যেরই সঙ্গে বলিতে হইবে—"চাই না!" "চাই" বলিয়া কাঁদিব, অথচ লইবার শক্তি নাই; "চাই না" বলিয়া পড়িয়া থাকিব, কারণ চাহিবার উল্লমনাই;—এমন ধিকার বহন করিয়াও যাহারা বাঁচে, যম তাহাদিগকে নিজ্জেণে দয়া করিয়া না সরাইয়া লইলে তাহাদের মরণের আর উপায় নাই।

বাঙালি আজকাল লোকসমাজে বাহির হইয়াছে। মুস্কিল এই যে,

জগতের মৃত্যুশালা হইতে তাহার কোনো পাস নাই। স্কুতরাং তাহার কথাবার্তা যতই বড়ো হোক্, কাহারো কাছে সে খাতির দাবী করিতে পারে না। এইজন্ম তাহার আন্দালনের কথায় অত্যন্ত বেম্বর্ লাগে। না মরিলে সেটা সংশোধন হওয়া শক্ত।

পিতামহের বিরুদ্ধে আমাদের এইটেই সব চেয়ে বড়ো অভিযোগ। সেই তো আজ তাঁহারা নাই, তবে ভালো-মন্দ কোনো-একটা অবসরে তাঁহারা রীতিমতো মরিলেন না কেন? তাঁহারা যদি মরিতেন, তবে উত্তরাধিকারস্ত্রে আমরাও নিজেদের মরিবার শক্তিসম্বন্ধে আস্থা রাখিতে পারিতাম। তাঁহারা নিজে না পাইয়াও ছেলেদের অরের সঙ্গতি রাখিয়া গেচেন, শুধু মৃত্যুর সঙ্গতি রাখিয়া যান নাই। এত-বড়ো ছুর্ভাগ্য, এতবড়ো দীনতা আর কী হইতে পারে!

ইংরেজ আমাদের দেশের যোদ্ধাতিকে ডাকিয়া বলেন, "তোমরা লড়াই করিয়াছ—প্রাণ দিতে জানো; যাহারা কখনো লড়াই করে নাই, কেবল বকিতে জানে, তাহাদের দলে ভিড়িয়া তোমরা কন্গ্রেস্ করিতে যাইবে।"

তর্ক করিয়া ইহার উত্তব দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তর্কের দ্বারা লজ্জা যায় না। বিশ্বকর্মা নৈয়ায়িক ছিলেন না, সেইজক্ত পৃথিবীতে অযৌক্তিক ব্যাপার পদে পদে দেখিতে পাই। সেইজক্ত যাহারা মরিতে জানে না, তাহারা শুধু যুদ্ধের সময়ে নহে, শাস্তির সময়েও পরম্পর ঠিক সমানভাবে মিশিতে পারে না; যুক্তিশাস্ত্রে ইহা অসঙ্গত, অর্থহীন, কিন্তু পৃথিবীতে ইহা সত্য।

অথচ যথন ভাবিয়া দেখি—আমাদের পিতামহীরা স্বামীর সহিত সহমরণে মরিয়াছেন, তথন আশা হয়—মরাটা তেমন কঠিন হয় না। অবশ্ত,
তাঁহারা সকলেই স্বেচ্ছাপূর্বক মরেন নাই। কিন্তু অনেকেই যে মৃত্যুকে
স্বেচ্ছাপূর্বক বরণ করিয়াছেন, বিদেশীরাও তাহার সাক্ষ্য দিয়াছেন।

কোনে। দেশেই লোক নির্কিশেষে নির্জন্নে ও স্বেচ্ছায় মরে না i কেবল স্বল্প একদল মৃত্যুকে যথার্থভাবে বরণ করিতে পারে—বাকি সকলে কেহ বা দলে ভিড়িয়া মরে, কেহ বা লজ্জায় পড়িয়া মরে, কেহ বা দস্তবের তাডনায় জড়ভাবে মরে।

মন হইতে ভয় একেবারে যায় ন।। কিন্তু ভয় পাইতে নিজের কাছে ও পরের কাছে লজ্জা করা চাই। শিশুকাল হইতে ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া উচিত, যাহাতে ভয় পাইলেই তাহারা অনায়াসে অকপটে শ্বীকার না করিতে পারে। এমন শিক্ষা পাইলে লোক লজ্জায় পড়িয়া সাহস করে। যদি মিখ্যা গর্ব্ব করিতে হয়, তবে আমার সাহস আছে, এই মিথ্যাগর্ব্বই সব চেয়ে মার্জ্জনীয়। কারণ, দৈন্তই বলো, অজ্ঞতাই বলো, মুদুতাই বলো, মুমুম্বচরিত্রে ভয়ের মতো এত ছোটো আর কিছুই নাই। ভয় নাই বলিয়া য়ে লোক মিথাা অহক্কারও করে, অস্তুত তাহার লজ্জা আছে, এই সদঞ্গটারও প্রমাণ হয়।

নির্ভীকতা যেখানে নাই, সেখানে এই লজ্জার চর্চ্চা করিলেও কাজে লাগে। সাহসের স্থায় লজ্জাও লোককে বল দেয়। লোকলজ্জায় প্রাণবিসর্জ্জন করা কিছুই অসম্ভব নয়।

অতএব আমাদের পিতামহীরা কেহ কেহ লোকল্জ্জাতেও প্রাণ দিয়াছিলেন, এ কথা স্বীকার করা যাইতে পারে। প্রাণ দিবার শক্তি ভাঁহাদের ছিল,—লজ্জায় হোক্, প্রেম হোক্, ধর্মোৎসাহে হোক্, প্রাণ ভাঁহারা দিয়াছিলেন, এ কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে।

বস্তুত দল বাঁধিয়া মরা সহজ্ঞ। একাকিনী চিতাগ্নিতে আবোহণ করিবার মতো বীরত্ব যুদ্ধকেত্রে বিরল।

বাংলার সেই প্রাণবিস্জ্জনপরায়ণা পিতামহীকে আজ আমরা প্রণাম করি। তিনি যে জাতিকে স্তন দিয়াছেন, স্বর্গে গিয়া তা**হাকে** বিস্মৃত হইবেন না। হে আর্য্যে, তুমি তোমার সম্ভানদিগকে সংসারের চরমভন্ন হইতে উত্তীর্ণ করিয়া দাও ! তুমি কথনো স্বপ্লেও জ্বানো নাই যে, তোমার আত্মবিশ্বত বীরত্ব দ্বারা তুমি পৃথিবীর বীরপুরুষদিগকেও লজ্জিত করিতেছ। তুমি যেমন দিবাবসানে সংসারের কাজ শেষ করিয়া নিঃশব্দে পতির পালঙ্কে আরোহণ করিতে,—দাম্পত্যলীলার অবসানদিনে সংসারের কার্যাক্ষেত্র হইতে বিদায় লইয়া তেম্নি সহজে বধুবেশে সীমক্তে মঙ্গলসিন্দুর পরিয়া পতির চিতায় আরোহণ করিয়াছ। মৃত্যুকে তুমি স্থলর করিয়াছ, শুভ করিয়াছ, পবিত্র করিয়াছ—চিতাকে তুমি বিবাহশয্যার ন্থায় আনন্দময়, কল্যাণময় করিয়াছ। বাংলাদেশে পাবক তোমারই পবিত্র জীবনাছতিমারা পৃত হইয়াছে—আজ হইতে এই কথা আমরা শ্বরণ করিব। আমাদের ইতিহাস নীরব, কিন্তু অগ্নি আমাদের ঘরে ঘরে তোমার বাণী বছন করিতেছে। তোমার অক্ষয়-অমর শ্বরণনিলয় বলিয়া সেই অগ্নিকে, তোমার সেই অস্তিমবিবাহের জ্যোতিঃ-স্ত্রময় অনস্ত পট্টবসনখানিকে আমরা প্রতাহ প্রণাম করিব। সেই অগ্নিশিখা তোমার উল্পত বাহুরূপে আমাদের প্রত্যেককে আশীর্কাদ করুক। মৃত্যু যে কত সহজ, কত উদ্ধল, কত উন্নত, হে চিরনীরব স্বর্গবাসিনী, অগ্নি আমাদের গৃহপ্রাঙ্গণে তোমার নিকট হইতে সেই বার্দ্ধা বহন করিয়া অভয়ঘোষণা করুক !

## পরনিন্দা

পরনিন্দা পৃথিবীতে এত প্রাচীন এবং এত ব্যাপক যে, সহসা ইহার বিরুদ্ধে একটা যে-সে মত প্রকাশ করা ধৃষ্টতা হইয়া পড়ে।

নোনা জল পানের পক্ষে উপযোগী নহে, এ কথা শিশুও জানে—
কিন্তু যখন দেখি সাত সমুদ্রের জল মনে পরিপূর্ণ; যখন দেখি, এই নোনা
জল সমস্ত পৃথিবীকে বেড়িয়া আছে, তখন এ কথা বলিতে কোনোমতেই
সাহস হয় না যে, সমুদ্রের জলে মন না থাকিলেই ভালো হইত।
নিশ্চয়ই ভালো হইত না—হয়তো লবণজ্বলের অভাবে সমস্ত পৃথিবী
পচিয়া উঠিত।

তেম্নি, পরনিন্দা সমাজ্ঞের কণায় কণায় যদি মিশিয়া না থাকিত,
ভূবে নিশ্চয়ই একটা বড়ো রকমের অনর্থ ঘটিত। উহা লবণের মতো
সমস্ত সংসারকে বিকার হইতে রক্ষা করিতেছে।

পাঠক বলিবেন, "বুঝিয়াছি। তুমি যাহা বলিতে চাও, তাহা অত্যন্ত পুরাতন। অর্থাৎ নিন্দার ভয়ে সমাজ প্রকৃতিস্থ হইয়া আছে।"

এ কথা যদি পুরাতন হয়, তবে আনন্দের বিষয়। আমি তো বলিয়াছি, যাহা পুরাতন, তাহা বিশ্বাসের যোগ্য।

বস্তুত নিন্দা না থাকিলে পৃথিবীতে জীবনের গৌরব কি থাকিত? একটা ভালো কাজে হাত দিলাম, তাহার নিন্দা কেহ করে না—সে ভালো কাজের দাম কী! একটা ভালো কিছু লিখিলাম, তাহার নিন্দুক কেহ নাই, ভালো গ্রন্থের পক্ষে এমন মন্দ্রাস্তিক অনাদর কী হইতে পারে! জীবনকে ধর্মচর্চায় উৎসর্গ করিলাম, যদি কোনো লোক তাহার মধ্যে

সূঢ় মন্দ অভিপ্রায় না দেখিল, তবে সাধুতা যে নিতাস্তই সহজ হইয়া পড়িল!

মহন্দকে পদে পদে নিন্দার কাঁটা মাড়াইয়া চলিতে হয়। ইহাতে যে হার মানে, বীরের সালাতি সে লাভ করে না। পৃথিবীতে নিন্দা দোষীকে সংশোধন করিবার জন্ম আছে তাহা নহে, মহন্দকে গৌরব দেওয়া তাহার একটা মন্ত কাজ।

নিন্দা বিরোধ গায়ে বাজে না, এমন কথা অল্প লোকেই বলিতে পারে। কোনো সহৃদয় লোক তো বলিতে পারে না। বাহার হৃদয় বেশি তাহার ব্যথা পাইবার শক্তিও বেশি। যাহার হৃদয় আছে, সংসারে সেই লোকই কাজের মতো কাজে হাত দেয়। আবার লোকের মতো লোক দেখিলেই নিন্দার ধার চারগুণ শাণিত হইয়া উঠে। ইহাতেই দেখা যায়, বিধাতা যেখানে অধিকার বেশি দিয়াছেন, সেইখানেই তৃঃখ এবং পরীক্ষা অত্যন্ত কঠিন করিয়াছেন। বিধাতার সেই বিধানই জয়ী হউক! নিন্দা, তৃঃখ, বিরোধ যেন ভালো লোকের, গুণী লোকের ভাগ্যেই বেশি করিয়া জোটে। যে যথার্থক্রপে ব্যথা ভোগ করিতে জানে, সেই যেন ব্যথা পায়! অযোগ্য ক্ষুদ্র ব্যক্তির উপরে যেন নিন্দাবেদনার অনাবশ্রক অপব্যয় না হয়।

সরলহৃদয় পাঠক পুনশ্চ বলিবেন,—"জ্ঞানি নিন্দায় উপকার আছে। যে লোক দোষ করে, তাহার দোষকে ঘোষণা করা ভালো; কিন্তু ষে করে না, তাহার নিন্দায় সংসারে ভালো হইতেই পারে না। মিধ্যা জিনিষটা কোনো অবস্থাতেই ভালো নয়।"

এ হইলে তো নিন্দা টি কৈ না। প্রমাণ লইরা দোষীকে দোষী সাব্যস্ত করা, সে তো হইল বিচার। সে গুরুতার কয়জ্পন লইতে পারে, এবং এত সময়ই বা কাহার হাতে আছে? তাহা ছাড়া পরের সম্বন্ধে এত অতিরিক্ত মাত্রায় কাহারো গরজ নাই। যদি থাকিত, তবে পরের

পক্ষে তাহা একেবারেই অসহ হইত। নিন্দুককে সহ করা যায়, কারণ;, তাহার নিন্দুকতাকে নিন্দা করিবার স্থ আমারো হাতে আছে, কিন্তু বিচারককে সহ করিবে কে ?

বস্তুত আমরা অতি সামান্ত প্রমাণেই নিন্দা করিয়া থাকি, নিন্দার সেই লাঘবতাটুকু না থাকিলে সমাজের হাড় গুঁড়া হইয়া বাইত। নিন্দার রায় চূড়ান্ত রায় নহে—নিন্দিত ব্যক্তি ইচ্ছা করিলেই তাহার প্রতিবাদ না করিতেও পারে। এমন কি, নিন্দাবাক্য হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়াই সুবৃদ্ধি বলিয়া গণ্য। কিন্তু নিন্দা যদি বিচারকের রায় হইত, তবে স্বৃদ্ধিকে উকিল-মোক্তারের শরণ লইতে হইত। বাঁহারা জ্ঞানেন, তাঁহারা স্বীকার করিবেন, উকিল-মোক্তারের সহিত কারবার হাসির কথা নহে। অত এব দেখা যাইতেছে, সংসারের প্রয়োজনহিসাবে নিন্দার যতটুকু গুরুত্ব আবশ্যক তাহাও আছে, যতটুকু লঘুত্ব থাকা উচিত তাহারো অভাব নাই।

পূর্ব্বে যে পাঠকটি আমার কথার অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই বলিবেন—"তুজ্জ অনুমানের উপরেই হউক বা নিশ্চত প্রমাণের উপরেই হউক, নিশা যদি করিতেই হয় তবে ব্যথার সহিত করা উচিত—নিশায় হৢয়্য পাওয়া উচিত নহে।"

এমন কথা যিনি বলিবেন, তিনি নিশ্চয়ই সহাদয় ব্যক্তি। স্বতরাং তাঁহার বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত—নিন্দায় নিন্দিত ব্যক্তি ব্যথা পায় আবার নিন্দুকও যদি বেদনা বোধ করে, তবে সংসারে হুঃখবেদনার পরিমাণ কিরূপ অপরিমিতরূপে বাড়িয়া উঠে। তাহা হইলে নিমন্ত্রণসভা নিস্তর্ক, বন্ধুসভা বিধাদে মিয়য়াণ, সমালোচকের চক্ষু অশ্পপ্ত এবং তাঁহার পাঠকগণের হৃদ্গহরর হইতে উষ্ণ দীর্ঘাস ঘনঘন উচ্ছুসিত হইত। আশা করি, শনিগ্রহের অধিবাসীদেরও এমন দশা নয়।

তা ছাড়া সুখও পাইব না অথচ নিন্দাও করিব, এমন ভয়ঙ্কর নিন্দৃক

'মমুখ্যজ্ঞাতিও নহে। মামুখকে বিধাতা এতই সৌখীন করিয়া স্থাষ্টি করিয়াছেন যে, যখন সে নিজের পেট ভরাইয়া প্রাণরক্ষা করিতে যাইতেছে, তখনও ক্ষ্ধানিবৃত্তি ও ক্ষচিপরিতৃপ্তির যে স্থখ, সেটুকুও তাহার চাই—সেই মামুখ ট্রামভাড়া করিয়া বন্ধুর বাড়ি গিয়া পরের নিন্দা করিয়া আসিবে অথচ তাহাতে স্থখ পাইবে না, যে ধর্মনীতি এমন অসম্ভব প্রত্যাশা করে তাহা পূজনীয়, কিন্তু পালনীয় নহে।

আবিষ্কারমাত্রেরই মধ্যে স্থাপের অংশ আছে। শিকার কিছুমাত্র-স্থাপের হইত না, যদি মৃগ যেখানে-সেথানে থাকিত এবং ব্যাধকে দেখিয়া-পলাইয়া না যাইত। মৃগের উপরেই আমাদের আক্রোশ আছে বলিয়াই যে তাহাকে মারি তাহা নহে, সে বেচারা গহন বনে থাকে এবং সে পলায়নপটু বলিয়া তাহাকে কাজেই মারিতে হয়।

মান্থবের চরিত্র, বিশেষত তাহার দোষগুলি, ঝোপঝাপের মধ্যেই থাকে এবং পারের শব্দ শুনিলেই দৌড় মারিতে চায়, এইজ্ম্মই নিন্দার এত স্থথ। আমি নাড়ী-নক্ষত্র জানি, আমার কাছে কিছুই গোপন নাই, নিন্দুকের মুখে এ কথা শুনিলেই বোঝা যায়, সে ব্যক্তি জাত-শিকারী। তুমি তোমার যে অংশটা দেখাইতে চাও না, আমি সেইটাকেই তাড়াইয়া ধরিয়াছি। জলের মাছকে আমি ছিপ ফেলিয়া ধরি; আকাশের পাখীকে বাণ মারিয়া পাড়ি, বনের পশুকে জাল পাতিয়া বাঁধি—ইহা কত স্বথের! যাহা লুকায় তাহাকে বাহির করা, যাহা পালায় তাহাকে বাঁধা, ইহার জন্মে মানুষ কী না করে!

তুর্গভতার প্রতি মান্থবের একটা মোহ আছে। সে মনে করে, যাহা স্থলভ তাহা খাঁটি নহে, যাহা উপরে আছে তাহা আবরণমাত্র, যাহা কুকাইয়া আছে তাহাই আদল। এইজন্তই গোপনের পরিচয় পাইলে. সে আর কিছু বিচার না করিয়া প্রক্লতের পরিচয় পাইলাম বলিয়া হঠাৎ. খুসি হইয়া উঠে। এ কথা সে মনে করে না যে উপরের সত্তোর চেয়ে

নিচের সভ্য যে বেশি সভ্য ভাষা নছে ;—এ কথা ভাষাকে বোঝানো শক্ত যে, সত্য যদি বাহিরে থাকে তবুও তাহা সত্য, এবং ভিতরে যেটা সেটা যদি সত্য না হয়, তবে তাহা অসত্য। এই মোহবশতই কাব্যের সরল সৌন্দর্যা অপেকা তাহার গভীর তন্ত্রকে পাঠক অধিক সত্য বলিয়া ন্মনে করিতে ভালোবাসে এবং বিজ্ঞ লোকেরা নিশাচর পাপকে আলোক-চর সাধুতার অপেক্ষা বেশি বাস্তব বলিয়া তাহার গুরুত্ব অমুভব করে। এইজন্ম মানুষের নিন্দা শুনিলেই মনে হয় তাহার প্রকৃত পরিচয় পাওয়। গেল। পথিবীতে অতি অল্প লোকের সঙ্গেই আমাকে ঘরকলা করিতে হয়, অণ্চ এত-শত লোকের প্রক্লুত পরিচয় লইয়া আমার লাভটা কী ? কিন্তু প্রকৃত পরিচয়ের জন্ম ব্যগ্রতা মান্তবের স্বভাবদিদ্ধ ধর্ম-সেটা মন্ত্রয়াত্ত্বর প্রধান অঙ্গ—অতএব তাহার সঙ্গে বিবাদ করা চলে না :--কেবল যথন ছু:খ করিবার দীর্ঘ অবকাশ পাওয়া যায়, তখন এই ভাবি যে, ষাহা স্থন্দর, যাহা সম্পূর্ণ, যাহ। ফুলের মতো বাহিরে বিকশিত হইয়া দেখা দেয়, তাহা বাহিরে আদে বলিয়াই বুদ্ধিমানু মানুষ ঠকিবার ভরে তাহাকে বিশ্বাস করিয়া তাহাতে সম্পূর্ণ আনন্দ ভোগ করিতে সাহস करत ना। ठेकार कि मःभारतत हत्रम ठेका! ना-ठेकार कि हत्रम लाख!

কিন্তু এ সকল বিষয়ের ভার আমার উপরে নাই,—মন্ত্র্যাচরিত্র আমি জ্বানার বহুপূর্বেই তৈরি হইয়া গেছে। কেবল এই কথাটা আমি ব্রিবার ও ব্রুটাইবার চেষ্টায় ছিলাম যে, সাধারণত মান্ত্র্য নিন্দা করিয়া যে স্থুখ পায়, তাহা বিদ্বেষর স্থুখ নহে। বিদ্বেষ কখনই সাধারণভাবে স্থুখকর হইতে পারে না এবং বিদ্বেষ সমস্ত সমাজের স্তরে স্তরে পরিব্যাপ্ত হইলে সে বিষ হজম করা সমাজের অসাধ্য। আমরা বিস্তর ভালোলোককে নিরীহলোককেও নিন্দা করিতে ভনিয়াছি, তাহার কারণ এমন নহে যে, সংসারে ভালোলোক, নিরীহলোক নাই; তাহার কারণ এই যে, সাধারণত নিন্দার মূল প্রস্তর্যাটা মন্দ্রভাব নয়।

কিন্তু বিদ্বেম্লক নিন্দা সংসারে একেবারে নাই, এ কথা লিখিতে গেলে সত্যযুগের জন্ম অপেক্ষা করিতে হয়। তবে সে নিন্দা সম্বন্ধে অধিক কথা বলিবার নাই। কেবল প্রার্থনা এই যে, এরূপ নিন্দা ষাহার স্বভাবসিদ্ধ, সেই তুর্ভাগাকে যেন দয়া করিতে পারি!

১৩০৯

#### রঙ্গমঞ্চ

ভরতের নাট্যশান্ত্রে নাট্যমঞ্চের বর্ণনা আছে। তাহাতে দৃশুপটের কোনো উল্লেখ দেখিতে পাই না। তাহাতে যে বিশেষ ক্ষতি হইরাছিল, এরপ আমি বোধ করি না।

কলাবিষ্ণা যেখানে একেশ্বরী, সেইখানেই তাহার পূর্ণগৌরব। সতীনের সঙ্গে ঘর করিতে গেলে তাহাকে খাটো হইতেই হইবে। বিশেষত সতীন যদি প্রবল হয়। রামায়ণকে যদি স্থর করিয়া পড়িতে হয়, তবে আদিকাণ্ড হইতে উত্তরকাণ্ড পর্যান্ত সে স্বরকে চিরকাল সমান একঘেয়ে হইয়া থাকিতে হয়; রাগিণী-হিসাবে সে বেচারার কোনোকালে পদোরতি ঘটে না। যাহা উচ্চদরের কাব্য, তাহা আপনার সঙ্গীত আপনার নিয়মেই জোগাইয়া থাকে, বাহিরের সঙ্গীতের সাহায্য অবজ্ঞার সঙ্গে উপেক্ষা করে। যাহা উচ্চ অঙ্গের সঙ্গীত, তাহা আপনার কথা আপনার নিয়মেই বলে; তাহা কথার জন্ম কালিদাস-মিল্টনের মুখাপেক্ষা করে না—তাহা নিতান্ত তুচ্ছ তোম্তানা-নানা লইয়াই চমৎকার কাজ চালাইয়া দেয়। ছবিতে, গানেতে, কথায় মিশাইয়া ললিতকলার একটা বারোয়ারি ব্যাপার করা যাইতে পারে—কিন্তু সে কতকটা খেলা-

হিসাবে—তাহা হাটের জিনিষ—তাহাকে রাজকীয় উৎসবের উচ্চ আসন দেওয়া যাইতে পারে না।

কিন্তু শ্রাব্যকাব্যের চেয়ে দৃশ্যকাব্য স্থভাবতই কতকট। পরাধীন বটে। বাহিরের সাহায্যেই নিজেকে সার্থক করিবার জন্ম সে বিশেষভাবে স্ষ্টে। সে যে অভিনয়ের জন্ম অপেক্ষা করিয়া আছে, এ কথা তাহাকে স্বীকার করিতেই হয়।

আমরা এ কথা স্বীকার করি না। সাধ্বী স্থ্রী যেমন স্বামীকে ছাড়া আর কাহাকেও চায় না, ভালো কাব্য তেম্নি ভাবুক্ ছাড়া আর কাহারো অপেক্ষা করে না। সাহিত্য পাঠ করিবার সময় আমরা সকলেই মনে মনে অভিনয় করিয়া থাকি—-সে অভিনয়ে যে কাব্যের সৌন্দর্য্য খোলে না সে কাব্য কোনো কবিকে যশস্বী করে নাই।

বরঞ্চ এ কথা বলিতে পারো যে, অভিনয়বিক্সা নিতান্ত পরাশ্রিতা। সে অনাঞ্চ নাটকের জন্ম পথ চাহিয়া বসিয়া থাকে। নাটকের গৌরব অবলম্বন করিয়াই সে আপনার গৌরব দেখাইতে পারে।

দ্রৈণ স্বামী যেমন লোকের কাছে উপহাস পায়, নাটক তেম্নি যদি অভিনয়ের অপেকা করিয়া আপনাকে নানাদিকে থর্ক করে, তবে সে-ও সেইরূপ উপহাসের যোগ্য হইয়া উঠে। নাটকের ভাবখানা এইরূপ হওয়া উচিত যে,—"আমার যদি অভিনয় হয় তো হউক্, না হয় তো অভিনয়ের পোড়াকপাল—আমার কোনোই ক্ষতি নাই।"

যাহাই হউক, অভিনয়কে কাব্যের অধীনতা স্বীকার করিতেই হয়।
কিন্তু তাই বলিয়া সকল কলাবিন্তারই গোলামি তাহাকে করিতে হইবে,
এমন কী কথা আছে! যদি সে আপনার গৌরব রাখিতে চায়, তবে
যেটুকু অধীনতা তাহার আত্মপ্রকাশের জন্ত নিতান্তই না হইলে নয়,
সেইটুকুই সে যেন গ্রহণ করে;—তাহার বেশি যাহা কিছু অবলম্বন করে,
ভাহাতে তাহার নিজের অবমাননা হয়।

ইহা বলা বাছল্য, নাট্যোক্ত কথাগুলি অভিনেতার পক্ষে নিতার আবশ্বক। কবি তাহাকে যে হাসির কথাটি জোগান, তাহা লইয়াই তাহাকে হাসিতে হয়; কবি তাহাকে যে কায়ার অবসর দেন, তাহা লইয়াই কাঁদিয়া সে দর্শকের চোথে জল টানিয়া আনে। কিন্তু ছবিটা কেন? তাহা অভিনেতার পশ্চাতে ঝুলিতে থাকে—অভিনেতা তাহাকে স্ষ্টি করিয়া তোলে না; তাহা আঁকামাত্র;—আমার মতে তাহাতে অভিনেতার অক্ষমতা, কাপুরুষতা প্রকাশ পায়। এইরপে যে উপায়ে দর্শকদের মনে বিশ্রম উৎপাদন করিয়া সে নিজের কাজকে সহজ করিয়া তোলে, তাহা চিত্রকরের কাছ হইতে ভিক্ষা করিয়া আনা।

তা ছাড়। যে দর্শক তোমার অভিনয় দেখিতে আসিয়াছে, তাহার কি নিজ্ঞের সম্বল কাণা-কড়াও নাই ? সে কি শিশু ? বিশ্বাস করিয়া তাহার উপরে কি কোনো বিষয়েই নির্ভর করিবার জো নাই ? যদি তাহা সত্য হয়, তবে ডবল্ দাম দিলেও এমন সকল লোককে টিকিট্ বেচিতে নাই।

এ তো আদালতের কাছে সাক্ষ্য দেওয়া নয় যে, প্রত্যেক্ কথাটাকে হলফ করিয়া প্রমাণ করিতে হইবে ? যাহারা বিশ্বাস করিবার জন্ত আনন্দ করিবার জন্ত আসিয়ছে, তাহাদিগকে এত ঠকাইবার আয়োজন কেন ? তাহারা নিজের কল্পনাশক্তি বাড়িতে চাবি বন্ধ করিয়া আসেনাই। কতক তুমি বোঝাইবে, কতক তাহারা বুঝিবে, তোমার সহিত তাহাদের এইরপ আপোবের সহন্ধ।

ত্যান্ত গাছের শুঁড়ির আড়ালে দাড়াইয়া সখীদের সহিত শকুন্তলার কথাবার্তা শুনিতেছেন। অতি উত্তম। কথাবার্তা বেশ রসে জমাইয়া বলিয়া যাও! আন্ত গাছের শুঁড়িটা আমার সম্মুখে উপস্থিত না থাকিলেও সেটা আমি ধরিয়া লইতে পারি—এতটুকু স্ফলনশক্তি আমার আছে। হ্যান্ত-শকুন্তলা অনস্মা-প্রিয়ংবদার চরিত্রান্তরপ প্রত্যেক হাবভাব এবং কণ্ঠন্থরের প্রত্যেক ভঙ্গী একেবারে প্রত্যক্তর্থ অনুমান করিয়া লওয়া

শক্ত—স্বতরাং সেগুলি যথন প্রত্যক্ষ বর্ত্তমান দেখিতে পাই, তথন হৃদয় রেস অভিষিক্ত হয়—কিন্তু তুটো গাছ বা একটা ঘর বা একটা নদী ক্রনা করিয়া লওয়া কিছুই শক্ত নয়, সেটাও আমাদের হাতে না রাথিয়া চিত্রের দ্বারা উপস্থিত করিলে আমাদের প্রতি ঘোরতর অবিশ্বাস প্রকাশ করা হয়।

আমাদের দেশের যাত্রা আমার ঐজন্ম ভালো লাগে। যাত্রার অভিনয়ে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে একটা শুরুতর ব্যবধান নাই। পরম্পরের বিশ্বাস ও আফুকুল্যের প্রতি নির্জ্ করিয়া কাজ্জটা বেশ সন্থান্তার সহিত স্থাস্পর হইয়া উঠে। কাব্যরস, যেটা আসল জিনিষ, সেইটেই অভিনয়ের সাহায্যে কোয়ারার মতো চারিদিকে দর্শকদের পুলকিত চিত্তের উপর ছড়াইয়া পড়ে। মালিনী যখন তাহার পুশ্পবিরল বাগানে ফুল খুঁজিয়া বেলা করিয়া দিতেছে, তখন সেটাকে সপ্রমাণ করিবার জন্ম আসেরের মধ্যে আস্ত আস্ত গাছ আনিয়া ফেলিবার কি দরকার আছে ? একা মালিনীর মধ্যে সমস্ত বাগান আপনি জাগিয়া উঠে। তাই যদি না হইবে, ভবে মালিনীরই বা কী গুণ, আর দর্শকগুলোই বা কাঠের মুর্ভির মতো কী করিতে বিসয়া আছে ?

শকুস্থলার কবিকে যদি রঙ্গমঞ্চে দৃশ্যপটের কথা ভাবিতে হইত, তবে
তিনি গোড়াতেই মৃগের পশ্চাতে রথ ছোটানে। বন্ধ করিতেন। অবশু,
তিনি বড়ো কবি—রথ বন্ধ হইলেই যে তাঁহার কলম বন্ধ হইত, তাহা
নহে—কিন্তু আমি বলিতেছি, যেটা তুচ্ছ তাহার জন্ম যাহা বড়ো তাহা
কেন নিজেকে কোনো অংশে থর্ম করিতে যাইবে ? ভারুকের চিত্তের
মধ্যে রঙ্গমঞ্চ আছে, সে রঙ্গমঞ্চে স্থানাভাব নাই। সেথানে যাত্ত্করের
হাতে দৃশ্যপট আপনি রচিত হইতে থাকে। সেই মঞ্চ, সেই পটই
নাট্যকরের লক্ষ্যস্থল, কোনো ক্তন্তিম মঞ্চ ও কৃত্তিম পট কবিকল্পনার
উপযুক্ত হইতে পারে না। \$

অতএব যখন ত্যান্ত ও সার্থি একই স্থানে স্থির দাঁড়াইয়া বর্ণনা ও অভিনয়ের দ্বারা রথরেগের আলোচনা করেন, সেখানে দর্শক এই অভিসামান্ত কথাটুকু অনায়াসেই ধরিয়া লন যে, মঞ্চাটো, কিন্তু কাব্য ছোটো নয়;—অতএব কাব্যের থাতিরে মঞ্চের এই অনিবার্যা ক্রটিকে প্রসন্নচিত্তে তাঁহারা মার্জ্জনা করেন এবং নিজের চিত্তক্ষেত্রকে সেই ক্ষুদ্রায়তনের মধ্যে প্রসারিত করিয়া দিয়া মঞ্চকেই মহীয়ান করিয়া তোলেন। কিন্তু মঞ্চের খাতিরে কাব্যকে যদি খানে। হইতে হইত, তবে ঐ কয়েকটা হতভাগ্য কাইখণ্ডকে কে মাপ করিতে পারিত!

শকুস্তল:—নাটক বাহিরের চিত্রপটের কোনো অপেক্ষা রাখে নাই বিলিয়া আপনার চিত্রপটগুলিকে আপনি সৃষ্টি করিয়া লইয়াছে। তাহার কথাশ্রম, তাহার স্বর্গপথের মেঘলোক, তাহার মারীচের তপোবনের জন্ত সে আর কাহারো উপর কোনো বরাত দেয় নাই। সে নিজেকে নিজে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। কী চরিত্রস্ক্রনে, কী স্বভাবচিত্রে নিজের কাব্যসম্পদের উপরেই তাহার একমাত্র নির্ভর।

আমরা অন্ত প্রবন্ধে বলিয়।ছি, য়ুরোপীয়ের বাস্তব সত্য নহিলে নয়।
কল্পনা যে কেবল তাহাদের চিত্তরঞ্জন করিবে তাহা নয়, কাল্পনিককে
অবিকল বাস্তবিকের মতো করিয়া বালকের মতো তাহাদিগকে ভুলাইবে।
কেবল কাব্যরসের প্রাণদায়িনী বিশল্যকরণীটুকু হইলে চলিবে না,
তাহার সঙ্গে বাস্তবিকতার আন্ত গন্ধমাদনটা পর্যাস্ত চাই। এখন
কলিয়ুগ, স্তরাং গন্ধমাদন টানিয়া আনিতে এঞ্জিনিয়ারিং চাই। তাহার
ব্যায়ও সামান্ত নহে। বিলাতের প্রেক্তে শুদ্ধমাত্র এই খেলার জ্বন্ত যে
বাজে খরচ হয়, ভারতবর্ষের কত অত্রভেদী হুভিক্ষ তাহার মধ্যে তলাইয়া
যাইতে পারে।

প্রাচ্যদেশের ক্রিয়া-কর্ম্ম খেলা-আনন্দ সমস্ত সরল-সহজ্ব। কলাপাতায় আমাদের ভোজ সম্পন্ন হয় বলিয়া ভোজের যাহা প্রকৃততম আনন্দ— অর্থাৎ বিশ্বকে অবারিতভাবে নিজের ঘরটুকুর মধ্যে আমন্ত্রণ করিয়া আনা—সম্ভবপর হয়। আয়োজনের ভার যদি জটিল ও অতিরিক্ত হইত, তবে আসল জিনিষটাই মারা যাইত।

বিলাতের নকলে আমরা যে থিয়েটার করিয়াছি, তাহা ভারাক্রাস্ত একটা ক্ষাত পদার্থ। তাহাকে নড়ানো শক্ত, তাহাকে আপামর সকলের দারের কাছে আনিয়া দেওয়া ছঃসাধা;—তাহাতে লক্ষ্মীর পেঁচাই সরস্বতীর পদ্মকে প্রায় আচ্ছর করিয়া আছে। তাহাতে কবি ও গুণীর প্রতিভার চেয়ে ধনীর মূলধন ঢের বেশি থাকা চাই। দর্শক যদি বিলাতি ছেলেমাছ্রমিতে দীক্ষিত না হইয়া থাকে এবং অভিনেতার যদি নিজের প্রতি ত কাব্যের প্রতি যথার্থ বিশ্বাস থাকে, তবে অভিনয়ের চারিদিক্ হইতে তাহার বহুমূল্য বাজে জঞ্জালগুলো ঝাঁট দিয়া ফেলিয়া তাহাকে মুক্তিদান ও গৌরবদান করিলেই সহৃদয় হিন্দুসস্তানের মতো কাজ হয়। বাগানকে যে অবিকল বাগান আঁকিয়াই খাড়া করিতে হইবে এবং স্ত্রী-চরিত্র অক্বত্রিম স্ত্রীলোককে দিয়াই অভিনয় করাইতে হইবে, এইরূপ অত্যন্ত স্থূল বিলাতি বর্ষরতা পরিহার করিবার সময় আসিয়াছে।

মোটের উপরে বলা যাইতে পারে যে, জ্বটিলতা অক্ষমতারই পরিচয়;
বাস্তবিকতা কাঁচপোকার মতো আর্টের মধ্যে প্রবেশ করিলে তেলা-পোকার মতো তাহার অস্তরের সমস্ত রস নিঃশেষ করিয়া ফেলে এবং যেখানে অজ্বীর্ণবশত যথার্থ রসের কুষার অভাব, সেখানে বহুমূল্য বাহ্ন প্রাচূর্য্য ক্রমশই ভীষণ রূপে বাড়িয়া চলে—অবশেষে অরকে সম্পূর্ণ আচ্ছর করিয়া চাট্নিই স্তুপাকার হইয়া উঠে!

## পনেরো-আনা

যে লোক ধনী, ঘরের চেয়ে তাহার বাগান বড়ো হইয়া থাকে। ঘর অত্যাবশুক; বাগান অতিরিক্ত—না হইলেও চলে। সম্পদের উদারতা অনাবশুকেই আপনাকে সপ্রমাণ করে। ছাগলের যতটুকু শিং আছে, তাহাতে তাহার কাজ চলিয়া যায়, কিন্তু হরিণের শিঙের পনেরো আনা অনাবশুকতা দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়া থাকি। ময়ুরের লেজ যে কেবল রঙচঙে জিতিয়াছে, তাহা নহে—তাহার বাহুল্যগৌরবে শালিকথঞ্জন ফিঙার পুচ্ছ লক্জায় অহরহ অস্থির।

যে মান্নুষ আপনার জীবনকে নিঃশেষে অত্যাবশুক করিয়া তুলিয়াছে, নে ব্যক্তি আদর্শপুরুষ সন্দেহ নাই, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে তাহার আদর্শ অধিক লোকে অন্ধুসরণ করে না;—যদি করিত তবে মন্নুয়সমাজ এমন একটি ফলের মতো হইয়া উঠিত, যাহার বীচিই সমস্তটা, শাস একে-বারেই নাই। কেবলই যে লোক উপকার করে, তাহাকে ভালো না বলিয়া থাকিবার জো নাই, কিন্তু যে লোকটা বাহুল্য, মান্নুষ তাহাকে ভালোবাসে।

কারণ, বাহুল্যমাত্র্বটি সর্ব্ধতো ভাবেই আপনাকে দিতে পারে।
পৃথিবীর উপকারী মান্তব কেবল উপকারের সঙ্গীণ দিক্ দিয়াই আমাদের
একটা অংশকে স্পর্শ করে;—সে আপনার উপকারিতার মহৎ প্রাচীরের
দারা আর-সকল দিকেই ঘেরা; কেবল একটি দরজা খোলা, সেখানে
আমরা হাত পাতি, সে দান করে। আর, আমাদের বাহুল্যলোকটি
কোনো কাজ্বের নহে, তাই তাহার কোনো প্রাচীর নাই। সে আমাদের

সহায় নহে, সে আমাদের সঙ্গীমাত্র। উপকারী লোকটির কাছ হইতে আমরা অর্জন করিয়া আনি, এবং বাছল্যলোকটির সঙ্গে মিলিয়া আমরা খরচ করিয়া থাকি। যে আমাদের খরচ করিবার সঙ্গী, সেই আমাদের বন্ধু।

বিধাতার প্রসাদে হরিণের শিং ও ময়ুরের পুচ্ছের মতে। সংসারে আমরা অধিকাংশ লোকই বাহুল্য, আমাদের অধিকাংশেরই জীবন জীবনচরিত লিখিবার যোগ্য নহে, এবং সৌভাগ্যক্রমে আমাদের অধিকাংশেরই মৃত্যুর পরে পাথরের মূর্ভি গড়িবার নিক্ষল চেষ্টায় চাঁদার খাতা ছারে-ছারে কাঁদিয়া ফিরিবে না।

মরার পরে অল্ল লোকেই অমর হইয়া থাকেন, সেইজন্মই পৃথিবীটা বাসযোগ্য হইয়াছে। টেণের সব গাড়িই যদি রিজার্ভ গাড়ি হইত, তাহা হইলে সাধারণ প্যাসেঞ্জারদের গতি কী হইত ? একে তো বড়ো লোকেরা একাই একশো—অর্থাৎ যতদিন বাঁচিয়া থাকেন, ততদিন অন্তত তাঁহাদের ভক্ত ও নিন্দুকের হৃদয়ক্ষেত্রে শতাধিক লোকের জায়গা জুড়িয়া থাকেন-তাহার পরে, আবার, মরিয়াও তাঁহারা স্থান ছাড়েন না। ছাড়া দুরে যাক, অনেকে মরার স্থযোগ লইয়া অধিকার বিস্তার করিয়াই থাকেন। আমাদের একমাত্র রক্ষা এই যে, ইঁহাদের সংখ্যা অল্প। নছিলে কেবল সমাধিস্তম্ভে সামান্ত ব্যক্তিদের কুটীরের স্থান থাকিত না। পৃথিবী এত সঙ্কীর্ণ যে, জীবিতের সঙ্গে জীবিতকে জায়গার জন্মে লড়িতে হয়। জ্বমির মধ্যেই হউক্ বা হৃদয়ের মধ্যেই হউক্, অন্ত পাঁচজনের চেয়ে একট্বানি ফলাও অধিকার পাইবার জন্ত কেত লোকে জালজালিয়াতি করিয়া ইহকাল-পরকাল খোয়াইতে উন্মত। এই যে জীবিতে-জীবিতে লড়াই, ইহা সমকক্ষের লড়াই, কিন্তু মুতের সঙ্গে জীবিতের লড়াই বড়ো কঠিন। তাহারা এখন সমস্ত হুর্বলতা, সমস্ত খণ্ডতার অতীত, তাহারা क्वलाकविद्यात्री--आमता माधाकर्षण, देकनिकाकर्षण, धदः वहविध

আকর্ষণবিকর্ষণের দ্বারা পীড়িত মর্ন্ত্যমানুষ, আমরা পারিয়া উঠিব কেন ?
এইজগুই বিধাতা অধিকাংশ মৃতকেই বিশ্বতিলোকে নির্বাসন দিয়া
থাকেন,—দেখানে কাহারো স্থানাভাব নাই। বিধাতা যদি বড়ো-বড়ো
মৃতের আওতায় আমাদের মতোছোটো-ছোটো জীবিতকে নিতাস্ত বিমর্বমলিন, নিতাস্তই কোণখেঁষা করিয়া রাখিবেন, তবে পৃথিবীকে এমন
উজ্জ্বল স্থলর করিলেন কেন, মানুষের হৃদয়টুকু মানুষের কাছে এমন
একাস্তলোভনীয় হইল কী কারণে ?

নীতিজ্ঞের। আমাদিগকে নিন্দা করেন। বলেন, আমাদের জীবন বুথা গেল। তাঁহারা আমাদিগকে তাড়না করিয়া বলিতেছেন—ওঠো, জাগো, কাজ করো, সময় নষ্ট করিয়ো না!

কাজ না করিয়া অনেকে সময় নষ্ট করে সন্দেহ নাই—কিছ কাজ করিয়া যাহারা সময় নষ্ট করে, তাহারা কাজও নষ্ট করে, সময়ও নষ্ট করে। তাহাদের পদ ভারে পৃথিবী কম্পান্থিত এবং তাহাদেরই সচেষ্টতার হাত হইতে অসহায় সংসারকে রক্ষা করিবার জন্ম বলিয়াছেন—"সম্ভবামি যুগে যুগে।"

জীবন বৃথা গেল! বৃথা যাইতে দাও! অধিকাংশ জীবন বৃথা যাইবার জন্ম হইয়াছে! এই পনেরো-আনা অনাবশুক জীবনই বিধাতার ঐশ্বর্য্য সপ্রমাণ করিতেছে। তাঁহার জীবনভাণ্ডারে যে দৈন্ম নাই, ব্যর্প প্রাণ আমরাই তাহার অগণ্য সাক্ষী। আমাদের অফুরাণ অজম্বতা, আমাদের অহতুক বাহুল্য দেখিয়া বিধাতার মহিমা শ্বরণ করে। বাঁশি যেমন আপন শৃন্মতার ভিতর দিয়া সঙ্গীত প্রচার করে, আমরা সংসারের পনেরো-আনা আমাদের ব্যর্থতার দ্বারা বিধাতার গৌরব ঘোষণা করিতেছি। বৃদ্ধ আমাদের জন্মই সংসার ত্যাগ করিয়াছেন, খৃষ্ঠ আমাদের জন্ম প্রাণ দিয়াছেন, ঋষিরা আমাদের জন্ম তপ্রাণ করিয়াছেন, এবং সাধুরা আমাদের জন্ম জাগ্রত রহিয়াছেন।

জীবন বৃধা গেল! যাইতে দাও! কারণ, যাওয়া চাই। যাওয়াটাই
একটা সার্থকতা। নদী চলিতেছে—তাহার সকল জলই আমাদের স্নানে
. এবং পানে এবং আমন ধানের ক্ষেতে ব্যবহার হইয়া যায় না। তাহার
অধিকাংশ জ্বলই কেবল প্রবাহ রাখিতেছে! আর কোনো কাজ না
করিয়া কেবল প্রবাহরক্ষা করিবার একটা বৃহৎ-সার্থকতা আছে। তাহার
যে জ্বল আমরা খাল কাটিয়া পুকুরে আনি, তাহাতে স্নান করা চলে, কিন্তু
তাহা পান করি না; তাহার যে জ্বল ঘটে করিয়া আনিয়া আমরা জালায়
ভরিয়া রাখি, তাহা পান করা চলে, কিন্তু তাহার উপরে আলো-ছায়ার
উৎসব হয় না। উপকারকেই একমাত্র সাফল্য বলিয়া জ্ঞান করা
ক্রপশতার কথা, উদ্দেশ্যকেই একমাত্র পরিণাম বলিয়া গণ্য করা দীনতার
পরিচয়।

আমরা সাধারণ পনেরো-আনা, আমরা নিজেদের যেন হেয় বলিয়া না জ্ঞান করি। আমরাই সংসারের গতি। পৃথিবীতে, মামুষের হৃদয়ে আমাদের জীবনস্বত্ব। আমরা কিছুতেই দখল রাখি না, আঁক্ডিয়া থাকি না, আমরা চলিয়া যাই। সংসারের সমস্ত কলগান আমাদের দ্বারা ধ্বনিত, সমস্ত ছায়ালোক আমাদের উপরেই স্পন্দমান। আমরা যে হাসি, কাঁদি, ভালোবাসি; বন্ধুর সঙ্গে অকারণ খেলা করি; স্বজনের সঙ্গে আনাবশুক আলাপ করি; দিনের অধিকাংশ সময়ই চারিপাশের লোকের সহিত উদ্দেশুহীনভাবে যাপন করি, তার পরে ধুম করিয়া ছেলের বিবাহ দিয়া ভাহাকে আপিসে প্রবেশ করাইয়া পৃথিবীতে কোনো খ্যাতি না রাখিয়া মরিয়া-পুড়য়া ছাই হইয়া যাই—আমরা বিপুল সংসারের বিচিত্র তরঙ্গলীলার অঙ্গ; আমাদের ছোটোখাটো হাসিক্রেত্কেই সমস্ত জনপ্রবাহ ঝল্মল্ করিতেছে, আমাদের ছোটোখাটো আলাপে-বিলাপে সমস্ত সমাজ মুখরিত।

আমরা যাহাকে বার্থ বলি, প্রকৃতির অধিকাংশই তাই। স্থ্য-

কিরণের বেশির ভাগ শৃত্যে বিকীর্ণ হয়, গাছের মুকুল অতি অল্পই ফল পর্যান্ত টিঁকে। কিন্তু সে বাঁহার ধন তিনিই বুঝিবেন। সে ব্যয় অপব্যয় কি না, বিশ্বকর্মার খাতা না দেখিলে তাহার বিচার করিতে পারি না। আমরাও তেম্নি অধিকাংশই পরস্পরকে সঙ্গদান ও গতিদান ছাড়া আর কোনো কাজে লাগি না; সেজভ্য নিজেকে ও অভ্যকে কোনো দোষ না দিয়া, ছট্ফট্ না করিয়া, প্রফুল্ল হান্তে ও প্রসল্লগানে সহজ্যেই অখ্যাত অবসানের মধ্যে যদি শান্তিলাভ করি, তাহা হইলেই সেই উদ্দেশ্যহীনতার মধ্যেই যথার্থভাবে জীবনের উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারি।

বিধাতা যদি আমাকে ব্যর্থ করিয়াই স্বৃষ্টি করিয়া থাকেন, তবে আমি ধন্ত ; কিন্তু যদি উপদেষ্টার তাড়নায় আমি মনে করি আমাকে উপকার করিতেই হইবে, কাজে লাগিতেই হইবে, তবে যে উৎকট ব্যর্থতার স্বৃষ্টি করি, তাহা আমার স্বক্ষত। তাহার জবাবদিহী আমাকে করিতে হইবে। পরের উপকার করিতে সকলেই জন্মাই নাই— অত এব উপকার না করিলে লজ্জা নাই! মিশনারী হইয়া চীন উদ্ধার করিতে না-ই গেলাম;—দেশে থাকিয়া শেয়াল শিকার করিয়া ও ঘোড়দৌড়ে জুয়া খেলিয়া দিন-কাটানোকে যদি ব্যর্থতা বলো, তবে তাহা চীন-উদ্ধারচেষ্টার মতো এমন লোমহর্থক নিদারণ ব্যর্থতা নহে।

সকল ঘাস ধান হয় না। পৃথিবীতে ঘাসই প্রায় সমস্ত, ধান অল্পই। কিন্তু ঘাস যেন আপনার স্বাভাবিক নিজ্নতা লইয়া বিলাপ না করে— সে যেন স্বরণ করে যে, পৃথিবীর শুক্ষধূলিকে সে শ্রামলতার দ্বারা আচ্ছন্ন করিতেছে, রৌদ্রতাপকে সে চিরপ্রসন্ন স্নিগ্ধতার দ্বারা কোমল করিয়া লইতেছে। বোধ করি ঘাসজাতির মধ্যে কুশতৃণ গায়ের জ্বোরে ধান্ত হইবার চেষ্টা করিয়াছিল—বোধ করি সামান্ত ঘাস হইয়া না থাকিবার জ্বন্ত, পরের প্রতি একান্ত মনোনিবেশ করিয়া জীবনকে সার্থক করিবার জ্বন্ত তাহার মধ্যে অনেক উত্তেজনা জন্মিয়াছিল—তবু সে ধান্ত হইল না।

কিন্তু সর্বাদা পরের প্রতি তাহার তীক্ষণক্ষ্য নিবিষ্ট করিবার একাগ্র চেষ্টা কিন্ধপ, তাহা পরই বৃঝিতেছে। মোটের উপর এ কথা বলা যাইতে পারে যে, এরূপ উগ্র পরপরায়ণতা বিশাতার অভিপ্রেত নহে। ইহা অপেক্ষা সাধারণ তৃণের খ্যাতিহীন, স্লিগ্ধ-স্থল্লর, বিনম্র-কোমল নিক্ষলতা ভালো।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে মামুষ ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত-পনেরো-আনা এবং বাকী এক-আনা। পনেরো-আনা শাস্ত এবং এক-আনা অশাস্ত। পনেরো-আনা অনাবশুক এবং এক-আনা আবশুক। বাতাসে চলনশীল জ্বলনধর্মী অক্সিজেনের পরিমাণ অল্ল, স্থির শাস্ত নাইট্রোজেনই অনেক। যদি তাহার উপ্টা হয়, তবে পৃথিবী জ্বলিয়া ছাই হয়। তেম্নি সংসারে যদি কোনো-একদল পনেরো-আনা. এক আনার মতোই অশাস্ত ও আবশুক হইয়া উঠিবার উপক্রম করে, তথন জগতে আর কল্যাণ নাই, তথন যাহাদের অদৃষ্টে মরণ আছে, তাহাদিগকে মরিবার জ্ব্যু প্রস্তুত হইতে হইবে।

2002 1

## বসন্ত্যাপন

এই মাঠের পরে শালবনের নৃতন কচিপাতার মধ্য দিয়া বসস্তের হাওয়া দিয়াছে:

অভিব্যক্তির ইতিহাসে মামুবের একটা অংশ তো গাছপালার সঙ্গে জড়ানো আছে। কোনো এক সময়ে আমরা যে শাখামৃগ ছিলাম, আমাদের প্রকৃতিতে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তাহারও অনেক আগে কোনো এক আদিয়ুগে আমরা নিশ্চয়ই শাখী ছিলাম, তাহা কি ভূলিতে পারিয়াছি.? সেই আদিকালের জনহীন মধ্যাহ্দে আমাদের ডালপালার মধ্যে বসস্তের বাতাস কাহাকেও কোনো খবর না দিয়া যথন হঠাৎ হুত্ত করিয়া আসিয়া পড়িত, তখন কি আমরা প্রবন্ধ লিখিয়াছি, না, দেশের উপকার করিতে বাহির হইয়াছি? তখন আমরা সমস্ত দিন খাড়া দাঁড়াইয়া মুকের মতো মুঢ়ের মতো কাঁপিয়াছি—আমাদের সর্বাঙ্গ ঝর্ঝর্ মর্মর্ করিয়া পাগলের মতো গান গাহিয়াছে—আমাদের শিক্ড হইতে আরম্ভ করিয়া প্রশাখাগুলির কচি-ডগা পর্যান্ত রসপ্রবাহে ভিতরে ভিতরে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। সেই আদিকালের ফাল্কন-চৈত্র এম্নিতরো রসে-ভরা আলস্তে এবং অর্থহীন প্রলাপেই কাটিয়া যাইত। সেজত কাহারো কাছে কোনো জবাবদিহি ছিল না।

যদি বলো, অন্ধতাপের দিন তাহার পরে আসিত—বৈশাথ-জৈতির খরা চুপ করিয়া মাথা পাতিয়া লইতে হইত—সে কথা মানি। যে-দিনকার যাহা, সেদিনকার তাহা এম্নি করিয়াই গ্রহণ করিতে হয়। রসের দিনে ভোগ, দাহের দিনে ধৈর্য যদি সহজে আশ্রম্ন করা যায়, তবে সাস্থনার বর্ষাধারা যখন দশদিক্ পূর্ণ করিয়া ঝরিতে আরম্ভ করে, তথন তাহা মজ্জায় মজ্জায় পূরাপুরি টানিয়া লইবার সামর্থ্য থাকে।

কিন্ত এ-সৰ কথা বলিবার অভিপ্রায় আমার ছিল না। লোকে সন্দেহ করিতে পারে, রূপক আশ্রয় করিয়া আমি উপদেশ দিতে বসিয়াছি। সন্দেহ একেবারেই অম্লক বলা যায় না। অভ্যাস খারাপ হইয়া গেছে।

আমি এই বলিতেছিলাম যে, অভিব্যক্তির শেষ কোঠায় আসিয়া পড়াতে মামুষের মধ্যে অনেক ভাগ ঘটিয়াছে। জড়ভাগ, উদ্ভিদ্ভাগ, পশুভাগ, বর্মরভাগ, সভ্যভাগ, দেবভাগ ইত্যাদি। এই ভিন্ন ভিন্ন ভাগের এক-একটা বিশেষ জন্মধতু আছে। কোন্ ঋতুতে কোন্ ভাগ পড়ে, ভাহা নির্ণয় করিবার ভার আমি লইব না। একটা সিদ্ধাস্তকে শেষ পর্যান্ত মিলাইয়া দিব পণ করিলে বিস্তর মিথ্যা বলিতে হয়। বলিতে রাজি আছি; কিন্তু এত পরিশ্রম আজ পারিব না।

আজ, পড়িয়া-পড়িয়া, সমুখে চাহিয়া-চাহিয়া যেটুকু সহজে মনে আদিতেছে, সেইটুকুই লিখিতে বসিয়াছি।

দীর্ঘ শীতের পর আজ মধ্যাক্তে প্রাস্তরের মধ্যে নববসস্থ নিশ্বসিত হইয়া উঠিতেই নিজের মধ্যে মহ্মুদ্ধানীবনের ভারি একটা অসামঞ্জন্ত অমুভব করিতেছি। বিপুলের সহিত, সমগ্রের সহিত তাহার হ্বর মিলিতেছে না। শাতকালে আমার উপরে পৃথিবীর যে সমস্ত তাগিদ্ ছিল, আজও ঠিক সেই সব তাগিদ্ই চলিতেছে। ঋতু বিচিত্র, কিন্তু কাজ সেই একই। মনটাকে ঋতুপরিবর্ত্তনের উপরে জয়ী করিয়া তাহাকে অসাড় করিয়া যেন মন্ত একটা কী বাহাছরী আছে! মন মন্ত লোক—সে কী না পারে! সে দক্ষিণে হাওয়াকেও সম্পূর্ণ অগ্রাহ্ম করিয়া হনহন করিয়া বড়োবাজারে ছুটিয়া চলিয়া যাইতে পারে! পারে স্বীকার করিলাম, কিন্তু তাই বলিয়াই কি সেটা তাহাকে করিতেই হইবে! তাহাতে দক্ষিণে বাতাস বাসায় গিয়া মরিয়া থাকিবে না, কিন্তু ক্ষতিটা কাহার হইবে?

এই তো অন্নদিন হইল, আমাদের আমলকী-মউল ও শালের ডাল হইতে খদ্খদ্ করিয়া কেবলি পাতা খদিয়া পড়িতেছিল—ফাল্কন দ্রাগত পৃথিকের মতো যেম্নি দ্বারের কাছে আদিয়া একটা হাঁপ ছাড়িয়া বদিয়াছে মাত্র, অম্নি আমাদের বনশ্রেণী পাতাখদানোর কাজ বন্ধনিরা দিয়া একেবারে রাতারাতিই কিসলয় গজাইতে স্কুক্ করিয়াদিয়াছে।

আমরা মারুষ, আমাদের সেটি ছইবার জো নাই। বাহিরে চারিদিকেই যথন হাওয়া বদল, পাতা বদল, রং বদল, আমরা তথনও:

পাৰুর গাড়ির বাহনটার মতো পশ্চাতে পুরাতনের ভারাক্রাস্ত জ্বের সমান-ভাবে টানিয়া লইয়া একটানা রাস্তায় ধূলা উড়াইয়া চলিয়াছি। বাহক তথনো যে লড়ি লইয়া পাঁজরে ঠেলিভেছিল, এখনো সেই লড়ি!

হাতের কাছে পঞ্জিক। নাই—অন্থমানে বোধ হইতেছে, আজ ফাল্পনের প্রায় ১৫ই কি ১৬ই হইবে—বসন্তলন্দ্রী আজ রোড়ন্দ্রী কিশোরী। কিন্তু তবু আজও হপ্তায় হপ্তায় খবরের কাগজ বাহির হইতেছে—পড়িয়া দেখি, আমাদের কর্ত্তপক্ষ আমাদের হিতের জন্ত আইন তৈরি করিতে সমানই ব্যস্ত এবং অপর পক্ষ তাহারই তন্নতন্ন বিচারে প্রবৃত্ত। বিশ্বজগতে এইগুলাই যে সর্ব্বোচ্চ ব্যাপার নয়—বড়োলাট-ছোটোলাট, সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকের উৎকট ব্যস্ততাকে কিছুমাত্র গণ্য না করিয়া দক্ষিণসমুদ্রের তরক্ষোৎসবসভা হইতে প্রতিবংসরের সেই চিরস্তন বার্ত্তাবহ নবজীবনের আনন্দসমাচার লইয়া ধরাতলে অক্ষয় প্রাণের আশাস নৃতন করিয়া প্রচার করিতে বাহির হয়, এটা মান্থবের পক্ষে কম কথা নয়, কিন্তু এ-সব কথা ভাবিবার জন্ত আমাদের ছটি নাই।

সেকালে আমাদের মেঘ ডাকিলে অনধ্যায় ছিল,—বর্ষার সময় প্রবাসীরা বাড়ি ফিরিয়া আসিতেন। বাদ্লার দিনে যে পড়া যায় না, বা বর্ষার সময় বিদেশে কাজ করা অসম্ভব, এ কথা বলিতে পারি না—মামুষ স্বাধীন স্বতন্ত্র, মামুষ জড়প্রাকৃতির আঁচলধরা নয়। কিন্তু জোর আছে বলিয়াই বিপুল প্রকৃতির সঙ্গে ক্রমাগত বিদ্রোহ করিয়াই চলিতে হইবে, এমন কী কথা আছে! বিশ্বের সহিত মামুষ নিজের কুটুম্বিতা স্বীকার করিলে, আকাশে নবনীলাঞ্জন মেঘোদয়ের থাতিরে পড়া বন্ধ ও কাজ বন্ধ করিলে, দক্ষিণ হাওয়ার প্রতি একটুথানি শ্রদ্ধা রক্ষা করিয়া আইনের সমালোচনা বন্ধ রাখিলে মামুষ জগংচরাচরের মধ্যে একট।

বেস্করের মতো বাজিতে থাকে না। পাঁজিতে তিথিবিশেষে বেগুন, শিম, কুমাণ্ড নিষিদ্ধ আছে—আরো কতকগুলি নিষেধ থাকা দরকার,— কোন্ ঋতুতে খবরের কাগজ পড়া অবৈধ, কোন ঋতুতে আপিস্ কামাই না করা মহাপাতক, অরসিকের নিজবৃদ্ধির উপর তাহা নির্ণয় করিবার ভার না দিয়া শাস্ত্রকারদের তাহা একেবারে বাঁধিয়া দেওয়া উচিত।

বসস্তের দিনে যে বির<u>হিণীর</u> প্রাণ হাহা করে, এ কথা আমরা ·প্রাচীন কাব্যেই পড়িয়াছি—এখন এ কথা লিখিতে আমাদের সঙ্কোচ বোধ হয়, পাছে লোকে হাসে। প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের মনের সম্পর্ক আমরা এম্নি করিয়াই ছেদন করিয়াছি। বসস্তে সমস্ত বনে-উপবনে কুল ফুটিবার সময় উপস্থিত হয়—তথন তাহাদের প্রাণের অজ্প্রতা, বিকাশের উৎসব। তখন আত্মদানের উচ্ছাসে তরুলতা পাগল হইয়া উঠে—তথন তাহাদের হিসাবের বোধমাত্র থাকে না; যেখানে ছটো ফল ধরিবে, সেখানে পাঁচিশটা মুকুল ধরাইয়া বসে। মান্ত্রই কি কেবল এই অঞ্চলতার স্রোভ রোধ করিবে ? সে আপনাকে ফুটাইবে না. क्क्लाइर्ट ना, नान कतिरा हाहिर्टिना, राक्टिन कि धत निकाहर्टिन, वामन মাজিবে—ও যাহাদের সে বালাই নাই, তাহারা বেলা চারটে পর্যান্ত পশ্মের গলাবন্ধ বুনিবে ? আমরা কি এতই একান্ত মানুষ ? আমরা কি বসস্তের নিগুঢ় রসসঞ্চার-বিকশিত তরুলতাপুষ্পপল্পবের কেছই নই ? তাহারা যে আমাদের ঘরের আঙিনাকে ছায়ায় ঢাকিয়া, গন্ধে ভরিয়া, ৰাছ দিয়া ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া আছে; তাহারা কি আমাদের এতই পর যে, তাহারা যথন ফুলে ফুটিয়া উঠিবে, আমরা তথন চাপকান পরিয়া আপিদে যাইব—কোনো অনির্বাচনীয় বেদনায় আমাদের হৃৎপিও ভক্নপল্লবের মতো কাঁপিয়া উঠিবে না ?

আমি তো আজ গাছপালার সঙ্গে বহু প্রাচীনকালের আত্মীয়তা স্বীকার করিব। ব্যস্ত হইয়া কাজ করিয়া বেড়ানোই যে জীবনের অদ্বিতীয় পার্থকতা, এ কথা আজ আমি কিছুতেই মানিব না। আজ আমাদের সেই যুগান্তরের বড়োদিদি বনলক্ষীর ঘরে ভাইফোঁটার নিমন্ত্রণ। সেখানে আজ তরুলতার সঙ্গে নিতান্ত ঘরের লোকের মতো মিশিতে হইবে—আজ ছায়ায় পড়িয়া সমন্তদিন কাটিবে—মাটিকে আজ ছই হাত ছড়াইয়া আঁকড়াইয়া ধরিতে হইবে—বসস্তের হাওয়া যখন বহিবে, তখন তাহার আনন্দকে যেন আমার বুকের পাঁজরগুলার মধ্য দিয়া অনায়াসে হুত্ত করিয়া বহিয়া যাইতে দিই—সেখানে সে যেন এমনতরো কোনো ধ্বনি না জাগাইয়া তোলে, গাছপালারা যে ভাষা না বোঝে। এমনি করিয়া চৈত্রের শেষ পর্যন্ত মাটি, বাতাস ও আকাশের মধ্যে জীবনটাকে কাঁচা করিয়া সবুজ করিয়া ছড়াইয়া দিব—আলোতে-ছায়াতে চুপ করিয়া পড়িয়া গাকিব।

কিন্তু, হায়, কোনো কাজই বন্ধ হয় নাই—হিসাবের খাতা সমানই খোলা রহিয়াছে। নিয়মের কলের মধ্যে কর্ম্মের গাঁদের মধ্যে পড়িয়া গেছি—এখন বসন্ত আসিলেই কী, আর গেলেই কী।

মন্ত্র্যাসমাজের কাছে আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, এ অবস্থাটা ঠিক নহে! ইছার সংশোধন দরকার। বিশ্বের সহিত স্বতন্ত্র বলিয়াই যে মান্ত্র্যের গৌরব, তাহা নছে। মান্ত্র্যের মধ্যে বিশ্বের সকল বৈচিত্রাই আছে বলিয়া মান্ত্র্যর বড়ো। মান্ত্র্যর জড়ের সহিত জড়, তরুলতার সঙ্গেতরুলতা, মৃগপক্ষীর সঙ্গে মৃগপক্ষী। প্রকৃতি-রাজ্বাড়ীর নানা মহলের নানা দরজাই তাহার কাছে থোলা। কিন্তু খোলা থাকিলে কী হইবে? এক-এক ঋতুতে এক-এক মহল হইতে যথন উৎসবের নিমন্ত্রণ আদে, তথন মান্ত্র্য যদি গ্রাহ্য না করিয়া আপন আড়তের গদিতে পড়িয়া থাকে, তবে এমন বৃহৎ অধিকার সে কেন পাইল? পুরা মান্ত্র্য হইতে হইলে তাহাকে সবই হইতে হইবে, এ কথা না মনে করিয়া মান্ত্র্য মন্ত্র্যুত্তকে বিশ্ববিক্রোহের একটা সঙ্কীর্ণধ্বজাস্বরূপ খাড়া করিয়া ভুলিয়া রাখিয়াছে

কেন ? কেন সে দম্ভ করিয়া বারবার এ কথা বলিতেছে, আমি জড় নহি, উদ্ভিদ্ নহি, পশু নহি, আমি মানুষ,—আমি কেবল কাজ করি ও সমালোচনা করি, শাসন করি ও বিজ্ঞোহ করি ! কেন সে এ কথা বলে না,আমি সমস্তই, সকলের সঙ্গেই আমার অবারিত যোগ আছে—স্বাতন্ত্রোর. ধবজা অমার নহে!

(হায়রে সমাজদাঁত্রের পাথি! আকাশের নীল আজ বিরহিণীর চোথছটির মতো স্বপ্নাবিষ্ট, পাতার সবৃক্ষ আজ তরুণীর কপোলের মতো নবীন, বসস্তের বাতাস আজ মিলনের আগ্রহের মতো চঞ্চল—তবু তোর পাখা ছটা আজ বন্ধ, তবু তোর পায়ে আজ কর্মের শিকল ঝন্ঝন্ করিয়া বাজিতেছে—এই কি মানবজনা!

5002

## মন্দির

উড়িস্থায় ভূবনেশ্বরের মন্দির যথন প্রেপম দেখিলাম, তখন মনে হইল, একটা যেন কী নৃতন গ্রন্থ পাঠ করিলাম। বেশ বুঝিলাম, এই পাধর-গুলির মধ্যে কথা আছে; সে কথা বহু শতাব্দী হইতে স্তম্ভিত বলিয়া মূক বলিয়া, হৃদয়ে আরো যেন বেশি করিয়া আঘাত করে।

ঋক্-রচয়িতা ঋষি ছন্দে মন্ত্ররচনা করিয়া গিয়াছেন, এই মন্দিরও পাথরের মন্ত্র; হৃদয়ের কথা দৃষ্টিগোচর হইয়া আকাশ জুড়ির দাঁড়াইয়াছে।

মামুষের হৃদয় এখানে কী কথা গাঁথিয়াছে ? ভক্তি কী রহন্ত প্রকাশ

করিয়াছে ? মান্থব অনস্তের মধ্য হইতে আপন অস্তঃকরণে এমন কী বাণী পাইয়াছিল, যাহার প্রকাশের প্রকাণ্ড চেষ্টায় এই শৈলপদম্লে বিস্তীণ প্রাস্তর আকীণ হইয়া রহিয়াছে ?

এই যে শতাধিক দেবালয়—যাহার অনেকগুলিতেই আজ আর সন্ধ্যারতির দীপ জলে না, শঙ্খঘন্টা নীরব, যাহার খোদিত প্রস্তরখণ্ডগুলি ধূলিলুন্তিত—-ইহারা কোনো একজন ব্যক্তিবিশেষের কল্পনাকে আকার দিবার চেষ্টা করে নাই। ইহারা তখনকার সেই অজ্ঞাত বুগের ভাষাভারে আক্রাস্ত।

এই দেবালয়শ্রেণী তাহার নিগৃত নিস্তন্ধ চিন্তশক্তির দ্বারা দর্শকের অস্তঃকরণকে সহসা যে ভাবান্দোলনে উদ্বোধিত করিয়া তুলিল, ভাহার আকস্মিকতা, তাহার সমগ্রতা, প্রকাশ করা কঠিন—বিশ্লেষণ করিয়া খণ্ড-খণ্ড করিয়া বলিবার চেষ্টা করিতে হইবে। মামুষের ভাষা এইখানে পাথরের কাছে হার মানে—পাথরকে পরে-পরে বাকা গাঁথিতে হয় না, সে স্পষ্ট কিছু বলে না, কিন্তু যাহা-কিছু বলে, সমস্ত একসঙ্গে বলে—এক পলকেই সে সমস্ত মনকে অধিকার করে—স্কতরাং মন যে কী বুঝিল কী শুনিল, কী পাইল, ভাহা ভাবে বুঝিলেও ভাষায় বুঝিতে সময় পায় না, অবশেষে স্থির হইয়া ক্রমে ক্রমে তাহাকে নিজের কথায় বুঝিয়া লইতে হয়।

দেখিলাম মন্দিরভিত্তির সর্ব্বাঙ্গে ছবি খোদা! কোথাও অবকাশমাত্ত্র নাই। যেখানে চোগ পড়ে এবং যেখানে চোগ পড়ে না, সর্ব্বত্তই শিল্পীর নিরলস চেষ্টা ক্লাব্দ করিয়াছে।

ছবিগুলি বিশেষভাবে পৌরাণিক ছবি নয়; দশ অবতারের লীলা বা অর্গলোকের দেবকাহিনীই যে দেবালয়ের গায়ে লিখিত হইয়াছে, তাহা তো বলিতে পারি না। মানুষের ছোটোবড়োভালোমন্দ প্রতিদিনের ঘটনা—তাহার খেলা ও কাজ, যুদ্ধ ও শাস্তি, ঘর ও বাহির, বিচিত্র আলেখ্যের দারা মন্দিরকে বেষ্টন করিয়া আছে। এই ছবিশুলির মধ্যে আর কোনো উদ্দেশ্য দেখি না, কেবল এই সংসার যেমনভাবে চলিতেছে, তাছাই আঁাকিবার চেষ্টা। স্থতরাং চিত্রশ্রেণীর ভিতরে এমন অনেক জিনিব চোখে পড়ে, যাহা দেবালয়ে অঙ্কনথোগ্য বলিয়া হঠাৎ মনে হয় না। ইহার মধ্যে বাছাবাছি কিছুই নাই—তৃচ্ছ এবং মহৎ, গোপনীয় এবং ঘোষণীয়, সমস্তই আছে।

কোনো গিজ্জার মধ্যে গিয়া যদি দেখিতাম, সেথানে দেয়ালে ইংরেজসমাজের প্রতিদিনের ছবি ঝুলিতেছে:—কেহ খানা খাইতেছে, কেহ
ডগুকার্ট হাঁকাইতেছে, কেহ ছইষ্ট্ খেলিতেছে, কেহ পিয়ানে।
বাজাইতেছে, কেহ সঙ্গিনীকে বাছপাশে বেষ্টন করিয়া পদ্ধা নাচিতেছে,
তবে হতবৃদ্ধি হইয়া ভাবিতাম, বৃঝি বা স্বপ্ন দেখিতেছি—কারণ গির্জ্জা
সংসারকে সর্বতোভাবে মুছিয়া-ফেলিয়া আপন স্বর্গীয়তা প্রকাশ করিতে
চেষ্টা করে। মান্ত্র সেখানে লোকালয়ের বাহিরে আসে—তাহা যেন
যথাসম্ভব মন্ত্র্যাসংস্পর্শবিহীন দেবলোকের আদর্শ।

তাই, ভ্বনেশ্বর-মন্দিরের চিত্রাবলীতে প্রথমে মনে বিশ্বয়ের আঘাত লাগে। স্বভাবত হয়তো লাগিত না, কিন্তু আশৈশব শিক্ষায় আমরা স্বর্গমর্স্তাকে মনে মনে ভাগ করিয়া রাখিয়াছি। সর্ব্বদাই সম্বর্গণে ছিলাম, পাছে দেব-আদর্শে মানবভাবের কোনো আঁচ লাগে; পাছে দেবমানবের মধ্যে যে পরমপবিত্র স্থানুর ব্যবধান, ক্ষুদ্র মানব তাহা লেশমাত্র লঙ্কন করে।

এখানে মান্ত্র্য দেবতার একেবারে যেন গায়ের উপর আসিয়া
পড়িয়াছে—তাও যে ধূলা ঝাড়িয়া আসিয়াছে, তাও নয়। গতিশীল,
কর্ম্মরত, ধূলিলিপ্ত সংসারের প্রতিক্বতি নিঃসকোচে সমূচ্চ হইয়া উঠিয়৷
দেবতার প্রতিমূর্ত্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে।

मिमित्तत ভिতরে গেলাম—সেখানে একটিও চিত্র নাই, আলোক

নাই, অনলম্বত নিভ্ত অফুটতার মধ্যে দেবমৃত্তি নিস্তব্ধ বিরাজ

ইহার একটি বৃহৎ অর্থ মনে উদয় না হইয়া থাকিতে পারে না। মান্ত্রক এই প্রস্তরের ভাষায় যাহা বলিবার চেষ্টা করিয়াছে, তাহা সেই বহু দ্রকাল ছইতে আমার মনের মধ্যে ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

সে কথা এই—দেবতা দূরে নাই, গিজ্জায় নাই, তিনি আমাদের মধ্যেই আছেন। তিনি জন্মসূত্য, স্থত্বংখ, পাপপুণ্য, মিলনবিচ্ছেদের মাঝখানে স্তৰ্জভাবে বিরাজমান। এই সংসারই তাঁহার চিরস্তন মন্দির। এই সজীব-সচেতন বিপুল দেবালয় অহরহ বিচিত্র হইয়া রচিত হইয়া উঠিতেছে। ইহা কোনোকালে নৃতন নহে; কোনোকালে পুরাতন হয় না। ইহার কিছুই স্থির নহে, সমস্তই নিয়ত পরিবর্ত্তমান—অথচ ইহার মহৎ ঐক্য, ইহার সত্যতা, ইহার নিত্যতা নষ্ট হয় না, কারণ এই চঞ্চল বিচিত্রের মধ্যে এক নিত্যসত্য প্রকাশ পাইতেছেন।

ভারতবর্ষে বৃদ্ধদেব মানবকে বড়ো করিয়াছিলেন। তিনি জাতি
মানেন নাই, যাগযজ্ঞের অবলম্বন হইতে মামুষকে মুক্তি দিয়াছিলেন,
দেবতাকে মানুষের লক্ষ্য হইতে অপস্থত করিয়াছিলেন। তিনি মামুষের আত্মশক্তি প্রচার করিয়াছিলেন। দয়া এবং কল্যাণ তিনি স্বর্গ হইতে
প্রার্থনা করেন নাই, মানুষের অস্তর হইতে তাহা তিনি আহ্বান:
করিয়াছিলেন।

এম্নি করিয়া শ্রন্ধার ধারা, ভক্তির ধারা মাছবের অন্তরের জ্ঞান, শক্তিও উল্পমকে তিনি মহীয়ান্ করিয়া তুলিলেন। মাছব যে দীন দৈবাধীনঃ হীনপদার্থ নহে, তাহা তিনি ঘোষণা করিলেন।

এমন সময় হিন্দুর চিত্ত জাগ্রত হইয়া কহিল—সে কথা যথার্থ— মানুষ দীন নহে; হীন নহে: কারণ, মানুষের যে শক্তি—ষে শক্তি মানুষের মুখে ভাষা দিয়াছে, মনে ধী দিয়াছে, বাছতে নৈপুণ্য দিয়াছে, ্ষাহা সমাজ্ঞকে গঠিত করিতেছে, সংসারকে চালনা করিকেছে, তাহাই দৈবী শক্তি।

বৃদ্ধদেব যে অপ্রভেদী মন্দির রচনা করিলেন, নবপ্রবৃদ্ধ হিন্দ্ তাহারই মধ্যে তাঁহার দেবতাকে লাভ করিলেন। বৌদ্ধধর্ম হিন্দ্ধর্মের অস্তর্গত হইয়া গেল। মানবের মধ্যে দেবতার প্রকাশ, সংসারের মধ্যে দেবতার প্রতিষ্ঠা, আমাদের প্রতিমুহুর্ত্তের স্বথছুংথের মধ্যে দেবতার সঞ্চার, ইহাই নবহিন্দ্ধর্মের মর্ম্মকথা হইয়া উঠিল। শাক্তের শক্তি, বৈষ্ণবের প্রেম ঘরের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল—মান্থমের ক্ষুদ্ধ কাঞ্চেকর্মে শক্তির প্রত্যক্ষ হাত, মান্থমের স্বেহপ্রীতির সম্বন্ধের মধ্যে দিব্যপ্রেমের প্রত্যক্ষ লীলা অত্যস্ত নিকটবর্তী হইয়া দেখা দিল। এই দেবতার আবির্ভাবে ছোটো-বড়োর ভেদ ঘুচিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সমাজে মাহারা দ্বণিত ছিল, তাহারাও দৈবশক্তির অধিকারী বলিয়া অভিমান করিল—প্রাকৃত পুরাণপ্রলিতে তাহার ইতিহাস রহিয়াছে।

উপনিষদে একটি মন্ত্র আছে—

#### "বৃক্ষ ইৰ স্তব্ধে৷ দিবি ভিষ্ঠতোকঃ—"

যিনি এক, তিনি আকাশে বৃক্ষের স্থায় স্তব্ধ হইয়া আছেন। ভূবনেশ্বরের মন্দির সেই মন্ত্রকেই আর একটু বিশেষভাবে এই বলিয়া উচ্চারণ
করিতেছে—যিনি এক, তিনি এই মানবসংসারের মধ্যে স্তব্ধ হইয়া
আছেন। জ্বন্মভূরে যাতায়াত আমাদের চোখের উপর দিয়া কেবলি
আবর্ত্তিত হইতেছে, স্থগত্বংথ উঠিতেছে-পড়িতেছে, পাপ-পুণ্য আলোকে
ছায়ায় সংসারভিত্তি থচিত করিয়া দিতেছে, সমস্ত বিচিত্র—সমস্ত চঞ্চল,
—ইহারই অস্তরে নিরলক্ষার নিভ্ত, সেথানে যিনি এক, তিনিই বর্ত্তমান। এই অস্থির-সমৃদয়, যিনি স্থির তাঁহারই শাস্তিনিকেতন,—এই
পরিবর্ত্তনপরম্পরা, যিনি নিত্য তাঁহারই চিরপ্রকার্ণ। দেবমানব, স্বর্গমর্ত্তা, বন্ধন ও মৃক্তির এই অনস্ত সামঞ্জন্ত—ইহাই প্রস্তবের ভাষায় ধ্বনিত।

# উপনিষদ এইরপ কথাই একটি উপমায় প্রকাশ করিয়াছেন—

"বা স্থপণা সৰুজা সধারা সমানং বৃক্ষং পরিবৰজাতে। ভরোরজঃ পিঞ্চলং বাৰ্ডানলন্তোংভিচাকণীতি॥"

তুই স্থান পক্ষী একত্র সংযুক্ত হইয়। একরক্ষে বাস করিতেছে। তাহার মধ্যে একটি স্থাত্ব পিপ্লল আহার করিতেছে, অপরটি অনশনে থাকিয়া ভাহা দেখিতেছে।

জীবাত্মা-পরমাত্মার এরপ সাযুক্তা, এরপ সারপা, এরপ সালোকা এত অনায়াসে, এত সহজ উপমায়, এমন সরল সাহসের সহিত আর কোথার বলা হইয়াছে! জীবের সহিত তগবানের স্থলর সামা যেন কেহ প্রতাক্ষ চোখের উপর দেখিয়া কথা কহিয়৷ উঠিয়ছে—সেইজ্ঞ তাহাকে উপমার জন্ম আকাশ-পাতাল হাতড়াইতে, হয় নাই।—অরণ্য-চারী কবি বনের হুটি স্থলর জানাওয়ালা পাখীর মতো করিয়া সসীমকে ও অসীমকে গায়ে-গায়ে মিলাইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছেন, কোনো প্রকাণ্ড উপমার ঘটা করিয়া এই নিগৃচ তত্তকে রহৎ করিয়া তুলিবার চেষ্টামাত্র করেন নাই। ছুটি ছোটো পাখী যেমন স্পষ্টরূপে গোচর, যেমন স্থলরভাবে দৃশুনান, তাহার মধ্যে নিতা পরিচয়ের সরলতা যেমন একান্ত, কোনো বহৎ উপমায় এমনটি থাকিত না। উপমাটি ক্ষুদ্র হইয়াই সত্যাটকে রহৎ করিয়া প্রকাশ করিয়াছে—রহৎ সত্য-দ্রষ্টার যে নিশ্চিত্ত সাহস, তাহা ক্ষুদ্র সরল উপমাতেই ষ্থার্যভাবে ব্যক্ত হইয়াছে।

ইহারা তৃটি পাখী, ভানায়-ডানায় সংযুক্ত হইয়া আছে – ইহারা স্থা, ইহারা একর্কেই পরিষক্ত—ইহার মধ্যে একজন ভোক্তা, আর একজন সান্দী, একজন চঞ্চল, আর একজন স্তব্ধ।

ভুবনেশ্বরের মন্দিরও থেন এই মন্ত্র বছন করিতেছে—তাহা দেবালয়

হইতে মান্বছকে মুছিয়া ফেলে নাই—তাহা হুই পাঁৰীকৈ একৰে প্ৰতিষ্ঠিত ক্ৰিয়া ঘোষণা করিয়াছে।

া কিন্ত ভ্রনেশরের মালিরে আরে। যেন একটু বিশেষত্ব আছে।
আবিকবির উপমার মধ্যে নিভ্ত অরণ্যের একান্ত নির্জনতার তাবটুকু
রহিয়া গেছে। এই উপমার দৃষ্টিতে প্রত্যেক জীবাত্মা যেন একাকিরূপেই পরমাত্মার ইতি সংযুক্ত। ইহাতে যে ধ্যানচ্ছবি মনে আনে,
তাহাতে দেখিতে ইই যে, যে-আমি ভোগ করিতেছি, প্রমণ করিতেছি
শেই-আমির মধ্যে শান্তং শিবমবৈতম্ স্তরভাবে আবিভূতি।

কিন্ত এই একের-সহিত-একের সংযোগ ভ্রনেশরের-মন্দিরে লিখিত
নহে। সেখানে সমস্ত মানুষ তাহার সমস্ত কর্ম, সমস্ত ভোগ লইরা,
ভাহার ভূচ্ছরুহৎ সমস্ত ইতিহাস বহন করিয়া, সমপ্রভাবে এক হইয়া
আপনার মাঝখানে অস্তর্তর্ত্তপে, সান্দিরূপে, ভগবান্কে প্রকাশ
করিতেছে। নির্জ্ঞানে নহে—যোগে নহে—সন্ধান করিয়া হো
জাহা সংসারকে, লোকালয়কে দেবালয় করিয়া ব্যক্ত করিয়াছে
সমস্টিরূপে মানবকে দেবত্ব অভিষিক্ত করিয়াছে। তাহা প্রথমত ছোটোক্রেট্টা সমস্ত মানবকে আপনার প্রস্তরপটে এক করিয়া সাজাইয়াছে,
ভাহার পর দেখাইয়াছে, পরম ঐক্যাট কোন্খানে, তিনি কে। এই ভূমা
ক্রিট্টার অস্তর্তর আবির্ভাবে প্রত্যেক মানব সমগ্র মানবের সহিত
মিন্তিত হইয়া মহীয়ান্। পিতার সহিত প্রে, লাতার সহিত আতা,
প্রক্রের সহিত জী, প্রতিবেশীর সহিত প্রতিবেশী, প্রক্রিটানের সহিত আতা
ভাতি, এককালের সহিত অস্ত কাল, এক ইতিহালের সহিত অক্ত
ভাতি, এককালের সহিত অস্ত কাল, এক ইতিহালের সহিত অক্ত
ভিহাস ক্রেতাআ্বারা একাত্ব হইয়া উঠিয়াছে।

### পাগল

পশ্চিমের একটি ছোটো সহর। সম্থে বড়োরাস্তার পরপ্রান্তে খোড়ো চালগুলার উপরে পাঁচ-ছয়টা তালগাছ বোবার ইঙ্গিতের মতো আকাশে উঠিয়াছে, এবং পোড়ো বাড়ির ধারে প্রাচীন তেঁতুলগাছ তাহার লম্কুর্কা ঘন পল্লবভার, সবুজ মেঘের মতো, স্তুপে স্তুপে স্ফীত করিয়া রহিয়াছে। চালশৃক্ত ভাঙা ভিটার উপরে ছাগলছানা চরিতেছে। পশ্চাতে মধ্যাহ্য-আকাশের দিগন্তরেখা পর্যন্ত বনশ্রেণীর শ্রামলতা।

আৰু এই সহরটির মাথার উপর হইতে বর্ষ। হঠাৎ তাহার কালো অবগুঠন একেবারে অপসারিত করিরা দিয়াছে।

আমার অনেক জন্দরী লেগা পড়িয়া আছে—তাছারা পড়িয়াই বহিল। জানি, তাহা ভবিদ্মতে পরিতাপের কারণ হইবে; তা হুউক্, সেটুকু স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। পূর্ণতা কোন্ মূর্ভি ধরিয়া হুঠাও কথন আপনার আভাস দিয়া যায়, তাহা তো আগে হইতে কেহ জানিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকিতে পারে না—কিন্তু যখন সে দেখা দিল, তখন তাহাকে শুধুহাতে অভ্যর্থনা করা যায় না। তখন লাভক্তির আলোচনা যে করিতে পারে, সে খুব হিসাবী লোক—সংসারে তাহার উন্নতি হইতে থাকিবে—কিন্তু হে নিবিড় আষাঢ়ের মাঝখানে একদিনের জ্যোতির্ম্ম অবকাশ, তোমার শুত্র মেঘমাল্যখচিত কণিক অভ্যন্তরের কাছে আমার সমৃত্ত জন্দরী কাজ আমি মাটি করিলাম—আজ জামি ভবিশ্বতের হিসাব করিলাম না—আজ আমি বর্জমানের কাছে বিশ্বাইকার।

দিনের পর দিন আসে, আমার কাছে তাহারা বিনে বিক্স্ই দাবী করে না;—তথন হিসাবের অঙ্কে ভুল হয় না, তখন সকল কাজ ই সহজে করা যায়। জীবনটা তখন একদিনের সঙ্গে আর-একদিন, এক কাজের সঙ্গে আর-এক কাজ দিবা গাঁথিয়া-গাঁথিয়া অগ্রসর হয়, সমস্ত বেশ সমান ভাবে চলিতে থাকে। কিন্তু হঠাং কোনো খবর না দিয়া একটা বিশেষ দিন সাতসমূদ্রপারের রাজপুত্রের মতো আসিয়া উপস্থিত হয়, প্রতিদিনের সঙ্গে তাহার কোনো মিল হয় না—তখন মুহুর্জের মধ্যে এতদিনকার সমস্ত 'থেই' হারাইয়া যায়—তখন বাঁধা-কাজের পক্ষে বড়োই মুন্ধিল ঘটে।

কিন্তু এই দিনই আমাদের বড়োদিন; এই অনিয়মের দিন, এই কাজ নত্ত করিবার দিন। যে দিনটা আসিয়া আমাদের প্রতিদিনকে বিপর্যন্ত করিয়া দেয়—সেই দিন আমাদের আনন্দ। অক্তদিনগুলো বৃদ্ধিমানের দিন, সাবধানের দিন, —আর এক-একটা দিন পুরা পাগ্লামির কাছে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ-করা।

পাগলশন্ধটা আমাদের কাছে ম্বণার শন্দ নহে। ক্ষ্যাপা নিমাইকে আমরা ক্যাপা বলিয়া ভক্তি করি—আমাদের ক্যাপা-দেবতা মহেশ্বর। প্রেডিভা ক্যাপামির একপ্রকার বিকাশ কিনা, এ কথা লইয়া য়ুরোপে বাদামুবাদ চলিতেছে—কিন্তু আমরা এ কথা শ্বীকার করিতে কুন্টিত হই না। প্রতিভা ক্যাপামি বই কি, তাহা নিয়মের ব্যতিক্রম, তাহা উলট্পালট্ করিতেই আসে—তাহা আজিকার এই থাপ্ছাড়া, স্প্টেছাড়া দিনের মতো হঠাং আসিয়া বত কাজের লোকের কাজ নই করিয়া দিয়া মায়—কেহ বা তাহাকে গালি পাড়িতে থাকে, কেহ বা তাহাকে লইয়া নাচিয়া-কাদিয়া অহ্বির হইয়া উঠে!

ভোলানাথ, যিনি আমাদের শাস্ত্রে আনন্দময়, তিনি সকল দেবভার মধ্যে এমন খাপ্ছাড়া ! সেই পাগল দিগম্বরকে আমি আজিকার এই বৌজ নার্লাকাশের রেইজপ্লাবনের মধ্যে দেখিতেছি। এই নিবিড় মধ্যাদের কংপিণ্ডের মধ্যে তাঁহার ডিমিডিমি ডমক বাজিতেছে। আজ মৃত্যুর উলঙ্গ গুল্লম্ব্রি এই কর্মনিরত সংসারের মাঝখানে কেমন নিস্তর্ক হইরা দাড়াইয়াছে !— স্থলর শাস্ত্রফবি!

ভোলানাথ, আমি জানি, তুমি অন্তুত। জীবনে ক্ষণেক্ষণে অন্তুত রপেই তুমি তোমার ভিক্ষার ঝুলি লইয়া দাঁড়াইয়াছ! একেবারে হিসাব কিতাব নাস্তানাবুদ করিয়া দিয়াছ। তোমার নন্দিভূলির সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। আজ তাহারা তোমার সিদ্ধির প্রসাদ যে এককোঁটা আমাকে দেয় নাই, তাহা বলিতে পারি না—ইহাতে আমার নেশা ধরিয়াছে, সমস্ত ভঞ্ল হইয়া গেছে—আজ আমার কিছুই গোছালো নাই।

আমি জানি, হুখ প্রতিদিনের সামগ্রী, আনন্দ প্রত্যহের অতীত। হব পরীরের কোপাও পাছে ধূলা লাগে বলিয়া সঙ্কৃচিত, আনন্দ ধূলার গড়াগড়ি দিয়া নিখিলের সঙ্গে আপনার ব্যবধান ভাঙিয়া চ্রমার করিয়া দেয়—এইজন্ত হ্রথের পক্ষে ধূলা হেয়, আনন্দের পক্ষে ধূলা ভূষণ। হ্রথ, কিছু পাছে হারায় বলিয়া ভীত; আনন্দ, যথাসর্বস্থ বিতরণ করিয়া পরিভৃপ্ত; এইজন্ত ভ্রথের পক্ষে রিক্ততা দারিজ্ঞা, আনন্দের পক্ষে দারিজ্ঞাই ঐপর্যা। হ্রথ, ব্যবস্থার বন্ধনের মধ্যে আপনার প্রাকৃত্তক সতর্কভাবে রক্ষা করে; আনন্দ, সংহারের মুক্তির মধ্যে আপন সৌন্দর্যকে উদারভাবে প্রকাশ করে; এইজন্ত হ্রথ বাহিরের নিয়মে বন্ধ, আনন্দ সেবন্ধন ছিল্ল করিয়া আপনার নিয়ম আপনিই সৃষ্টি করে। হ্রথ, হ্রথাটুকুর জন্ত তাকাইয়া বসিয়া থাকে; আনন্দ, ছংথের বিষকে আনীয়ামের পক্ষপাত করিয়া ফেলে,—এইজন্ত, কেবল ভালোটুকুর দিকেই স্থানের পক্ষপাত—ক্ষার, আনন্দের পক্ষে ভালোমন্দ হুইই সমান।

এই স্টের মধ্যে একটি পাগল আছেন, যাহা-কিছু অভাবনীয়, তাহা

#### विकित व्यवक

ৰীমধা তিনিই আনিয়া উপস্থিত করেন। তিনি "দ্বেটি স্থাগন্"—তিনি কেবলি নিখিলকে নিয়মের বাছিরের দিকে ষ্টানিতেছেন। নিয়মের দেবতা সংসারের সমস্ত পথকে পরিপূর্ণ চক্রপথ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন, আর এই পাগল তাছাকে আক্ষিপ্ত করিয়া কুর্ণুলী আকার করিয়া তুলিতেছেন। এই পাগল আপনার থেয়ালে দরীস্থপের বংশে পাখী এবং বানরের বংশে মাছুষ উদ্ভাবিত করিতেছেন। যাহা হইয়াছে, যাহা আছে, তাহাকেই চিরস্তায়িরূপে রক্ষা করিবার জন্ম সংসারের একটা বিষম চেষ্টা রহিয়াছে—ইনি সেটাকে ছারথার করিয়া-দিয়া, যাহা নাই, তাহারই জন্ম পথ করিয়া দিতেছেন। ইঁহার হাতে বাঁশি নাই, সামঞ্জন্ম স্থুর ইঁহার নহে, পিনাক ঝক্কত হয়, বিধিবিহিত যজ্ঞ নষ্ট হইয়া যায়, এবং কোপা হইতে একটি অপুৰ্বতা উড়িয়া-আসিয়া কুড়িয়া বসে। পাগলও ইঁহারি কীর্দ্তি এবং প্রতিভাও ইঁহারি কীন্তি। ইঁহার টানে যাহার তার ছিড়িয়া যায়, সে হয় উন্মাদ আৰু বাহার তার অঞ্তপুর্ব স্থারে বাজিয়া উঠে, সে হইল প্রতিভাবান! পাগলও দশের বাছিরে, প্রতিভাবানও তাই-কিন্তু পাগল বাহিরেই থাকিয়া যায়, আর প্রতিভাবান দশকে একাদশের কোঠায় টানিয়া-আনিয়া দশের অধিকার বাড়াইয়া দেন।

শুধু পাগল নয়, শুধু প্রতিভাবান্ নয়, আমাদের প্রতিদিনের একরঙা
কুল্লার মধ্যে হঠাৎ ভয়হর, তাহার জলজ্জটাকলাপ লইয়া
দেখা দেয়। সেই ভয়হর, প্রকৃতির মধ্যে একটা অপ্রত্যাশিত উৎপাত,
য়াহ্রধের মধ্যে একটা অসাধারণ পাপ আকারে জাগিয়া উঠে। তথন
কত কুখনিলনের জাল লগুভগু, কত হলয়ের সহদ্ধ ছারখার হইয়া
মারা। হে কল, ভোমার ললাটের যে ধ্বকধ্বক অয়িশিখার ফুলিক্মাত্রে
আনকারে গৃহের প্রদীপ জলিয়া উঠে—সেই শিখাতেই লোকালয়ে
সহজ্রের হাহাধ্বনিতে নিশীপ-রাত্রে গৃহদাহ উপস্থিত হয়। হায়, শঞ্কু,

জেমার সৈত্যে, তোমার দক্ষিণ ও বাম পদক্ষেপে সংসারে মহাপুণ্য কিহাণাপ উৎক্ষিপ্ত হইরা উঠে! সংসারের উপরে প্রতিদিনের অভ্নতিক্তেশে যে একটা সামান্ততার একটানা আবরণ পড়িয়া যায়, তালোমক্ষ হয়েরই প্রবল আঘাতে তুমি তাহাকে ছির-বিচ্ছির করিতে থাকো ও প্রাণের প্রবাহকে অপ্রত্যাশিতের উত্তেজনায় ক্রমাগত তর্মিত করিয়া শক্তির নব নব লীলা ও স্বষ্টির নব নব মুর্ত্তি প্রকাশ করিয়া তোলো। পাগল, তোমার এই রুল্ল আনন্দে যোগ দিতে আমার তীত হৃদয় যেন পরায়্বথ না হয়! সংহারের রক্ত আকাশের মাঝখানে তোমার রিকরে। দ্বীপ্ত করিয়া তোলে! নৃত্য করে।, তে উল্মাদ, নৃত্য করে।! সেই নৃত্যের ঘূর্ণবেগে আকাশের লক্ষ্যেতিতে আমার অস্তরের অক্তর্মকে উদ্থাসিত করিয়া তোলে! নৃত্য করে।, তে উল্মাদ, নৃত্য করে।! সেই নৃত্যের ঘূর্ণবেগে আকাশের লক্ষ্যেতিয়েজনব্যাপী উচ্চালিত নীহারিকা যথন প্রাম্যাণ হইতে থাকিবে—তথন আমার বক্ষের মধ্যে ভরের আক্ষেপ্ত আমাদের সমস্ত ভালো এবং সমস্ত মন্দের মধ্যে তোমারই ক্ষয় হউক্!

আমাদের এই ক্যাপাদেবতার আবির্ভাব যে ক্ষণে ক্ষণে, তাহা নহে

—হৃষ্টির মধ্যে ইঁহার পাগ্লামি অহরহ লাগিয়াই আছে—আমরা ক্ষণে
ক্ষণে তাহার পরিচয় পাই মাত্র। অহরহই জীবনকে মৃত্যু নবীন কিরতেছে, ভালোকে মন্দ উদ্ধল করিতেছে, তৃচ্ছকে অভাবনীয় মৃশ্যবান কিরতেছে। যখন পরিচয় পাই, তখনি রূপের মধ্যে অপরূপ, বন্ধনের মধ্যে মুক্তির প্রকাশ আমাদের কাছে জাগিয়া উঠে।

আজিকার এই মেবোন্মুক্ত আলোকের মধ্যে আমার কাছে সেই অপরপের মূর্ত্তি জাগিয়াছে! সন্মুখের এ রাস্তা, এ খোড়োচাল-দেওয়া মূদির দোকান, ঐ ভাঙা ভিটা, এ সরু গলি, এ গাছপালাগুলিকে প্রতিদিনের পরিচয়ের মধ্যে অত্যন্ত তুচ্ছ করিয়া দেখিয়াছিলাম। এইজন্ত উহারা আমাকে বন্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল—রোজ এই ক'টা জিনিবের

## বিচিত্ৰ প্ৰবন্ধ

মধ্যেই নজরবিদ করিয়া রাখিয়াছিল। আজ হঠাং কুছা একেবারের
চলিয়া গেছে। আজ দেখিতেছি, চির-অপরিচিতকে এতাদিন পরিচিত
বলিয়া দেখিতেছিলাম, ভালো করিয়া দেখিতে ছিলামই না। আজ এই
যাহা-কিছু, সমস্তকেই দেখিয়া শেষ করিতে পারিতেছি না। আজ
সেই সমস্তই আমার চারিদিকে আছে, অথচ ভাহারা আমাকে আটক
করিয়া রাখে নাই—তাহারা প্রত্যেকেই আমাকে পথ ছাড়িয়া দিয়াছে।
আমার পাগল এইখানেই ছিলেন,—সেই অপূর্বর, অপরিচিত, অপরূপ,
এই মুদির দোকানের খোড়োচালের শ্রেণীকে অবজ্ঞা করেন নাই—কেবল,
স্বে-আলোকে তাঁহাকে দেখা যায়, সে-আলোক আমার চোখের উপরে
ছিল না। আজ আশ্রুষ্ট বহুস্কুরের মহিমা লাভ করিয়াছে। উহার সঙ্গে
গৌরীশক্ষরের ত্যারবেষ্টিত হুর্গমতা, মহাসমুদ্রের ভরক্ষচঞ্চল হুন্তরতা
আপনাদের সঞ্চাতিছ জ্ঞাপন করিতেছে।

এম্নি করিয়া হঠাৎ একদিন জানিতে পারা যায়, যাহার সঙ্গে আত্যন্ত ঘরকরা পাতাইয়া বিসয়াছিলাম, সে আমার ঘরকরার বাহিরে। আমি যাহাকে প্রতিমূহুর্জের বাঁধা-বরাদ্দ বলিয়া নিতান্ত নিশ্চিন্ত হইয়াছিলাম, তাহার মতো তুর্লভ তুরায়ভ জিনিষ কিছুই নাই। আমি যাহাকে ভালোকপ জানি মনে করিয়া তাহার চারিদিকে সীমনো আঁকিয়া-দিয়া খাতিরজনা হইয়া বসিয়া ছিলাম, সে দেখি, কথন্ একম্হুর্জের মধ্যে সমস্ত সীমানা পার হইয়া অপূর্বরহশুময় হইয়া উঠিয়াছে ..... নিয়মের দিক্ দিয়া, স্থিতির দিক্ দিয়া বেশ ছোটোখাটো, বেশ দস্তর সক্ষত, বেশ আপনার বলিয়াই বোধ হইয়াছিল, তাহাকে ভাঙনের দিফ ছইতে, ঐ শশানচারী পাগলের তরফ হইতে হঠাৎ দেখিতে পাইবে মুখে আর বাক্য সরে না—আশ্রত্যা। ও কে! যাহাকে চিরদিন জানিয়াছি, সেই এ কে! যে একদিকে ঘরের, সে আর একদিকে অস্তরের

্যে একদিকে কাজের সে আর-একদিকে সমস্ত আবশুকের বাছিরে, বাছাকে একদিকে স্পর্শ করিতেছি, সে আর একদিকে সমস্ত আয়তের অতীত—যে একদিকে সকলের সঙ্গে বেশ খাপ্ খাইয়া গিয়াছে, সে আর-একদিকে ভয়য়র খাপ্ছাড়া, আপনাতে আপনি!

প্রতিদিন বাঁহাকে দেখি নাই, আজ ঠাহাকে দেখিলাম, প্রতিদিনের হাত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বাঁচিলাম। আমি ভাবিতেছিলাম, চারিদিকে পরিচিতের বেড়ার মধ্যে প্রাতাহিক নিয়মের ধারা আমি বাঁধা—আজ দেখিতেছি, মহা অপূর্বের কোলের মধ্যে চিরদিন আমি খেলাকরিতেছি। আমি ভাবিয়াছিলাম, আপিসের বড়ো সাহেবের মত্যে প্রতান্ত স্থান্তীর হিসাবী লোকের হাতে পড়িয়া সংসারে প্রতাহ আঁক পাড়িয়া যাইতেছি—আজ সেই বড়ো সাহেবের চেয়ে বিনি বড়ো, দেই মন্ত বেহিসাবী পাগলের বিপুল উদার অট্টহান্ত জলে-স্থলে-আকাশে সপ্তলোক ভেদ করিয়া ধ্বনিত শুনিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। আমার খাতাপত্র সমস্ত রহিল! আমার জরুরি-কাজের বোঝা ঐ স্টেছাড়ার পায়ের কাছে ফেলিয়া দিলাম—জাঁহার ভাওবন্ত্যের আঘাতে তাহাঃ চুর্লচ্ব হইয়া ধ্লি হইয়া উড়িয়া যাক্!

## আষাঢ়

শিষ্কৃতে ঋতৃতে যে ভেদ সে কেবল বর্ণের ভেদ নহে, বুত্তিরও ভেদ বটে। মাঝে মাঝে বর্ণসঙ্কর দেখা দেয়—জৈতে পিঙ্গল জটা প্রাবণের মেখজুপে নীল হইয়া উঠে, ফাস্কুনের শ্রামলতায় বৃদ্ধ পৌব আপনার পীত পরেশা পুনরায় চালাইবার চেষ্টা করে। কিন্তু প্রকৃতির ধর্ম্মরাজ্যে এ সমস্ত বিপর্বায় টেকে না।

গ্রীয়কে প্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে। সমস্ত রসবাছলা দমন করিয়া জ্ঞাল মারিয়া তপস্তার আগুন জালিয়া দে নিবৃত্তিমার্গের মন্ত্রসাধন করে। সাবিত্তী-মন্ত্র জ্ঞপ করিতে করিতে কথনো বা সে নিশ্বাস ধারণ করিয়া রাখে, তখন গুমটে গাছের পাতা নড়েনা; আবার যখন সে রুদ্ধ নিশ্বাস ছাড়িয়া দেয় তখন পৃথিবী কাঁপিয়া উঠে। ইহার আহারের আয়োজনটা প্রধানত ফলাছার।

বর্ধাকে ক্ষত্রিয় বলিলে দোব হয় না। তাহার নকীব আগে আগে প্রেক্সশুক্র শক্তে দামামা বাজাইতে বাজাইতে আসে,—মেঘের পাগড়ি পরিয়া পশ্চাতে সে নিজে আসিয়া দেখা দেয়। অরে তাহার সস্তোষ নাই। দিখিজয় করাই তাহার কাজ। লড়াই করিয়া সমস্ত আকাশটা দখল করিয়া সে দিক্চক্রবর্ত্তী হইয়া বসে। তমালতালী-বনরাজির নীলতম প্রাস্ত হইতে তাহার রথের ঘর্ষরধ্বনি শোনা যায়, তাহার বাঁকা তলোয়ারখানা কলে কলে কোষ হইতে বাহির হইয়া দিগ্বক বিদীর্ণ করিতে থাকে, আর তাহার তূণ হইতে বরুল-বাণ আর নিঃশেষ হইতে চায় না। এদিকে তাহার পাদপীর্চের উপর সবুজ কিংথাবের আন্তরণ বিছানো, মাধার উপরে ঘনপ্রবন্তামল চক্রাতপে সোনার কদত্বের ঝালর

' ঝুলিতেছে, আর বন্দিনী পূর্বদিগধু পাশে দাড়াইয়া .অঞ্চনয়নে তাহাকে কেতকীগদ্ধবারিসিক্ত পাখা বীজন করিবার সময় আপন বিজ্যন্ত্রিকিজ্জ ক্ষণখানি ঝলকিয়া তুলিতেছে।

আর শীতটা বৈশ্ব। তাহার পাকা ধান কাটাই-মাড়াইরের আয়োজনে
চারিটি প্রহর ব্যক্ত, কলাই যব ছোলার প্রচুর আশ্বাসে ধরণীর ডালা
পরিপূর্ণ। প্রাঙ্গণে গোলা ভরিয়া উঠিয়াছে, গোঠে গরুর পাল রোমছ
করিতেছে, ঘাটে ঘাটে নৌকা বোঝাই হইল, পথে পথে ভারে মছর
হইয়া গাড়ি চলিয়াছে; আর ঘরে ঘরে নবার এবং পিঠাপার্কণের
উচ্চোগে টেকিশালা মুখরিত।

এই তিনটেই প্রধান বর্ণ। আর শৃদ্র যদি বলো সে শরৎ ও বসস্ত ।
একজন শীতের, আর একজন গ্রীত্মের চলি বহিয়া আনে। মামুদের সঙ্গে
এইখানে প্রকৃতির তফাৎ। প্রকৃতির ব্যবস্থায় ষেখানে সেবা সেইখানেই
সৌন্দর্য্য, যেখানে নম্রতা সেইখানেই গৌরব। তাহার সভার শৃদ্র যে,
সে কৃদ্র নহে, তার যে বহুন করে সমস্ত আভরণ তাহারই। ভাই ভো
শরতের নীল পাগ্ডির উপরে সোনার কল্কা, বসস্তের স্থাক্ক পীত
উত্তরীয়খানি কুলকাটা। ইহারা যে পাছকা পরিয়া ধরণী-পথে বিচরণ
করে তাহা রং-বেরঙের স্ত্রেশিলে বুটিদার; ইহাদের অঙ্গদে কুওলে
অক্সরীয়ে জহুরতের সীমা নাই।

এই তো পাঁচটার হিসাব পাওয়া গেল। লোকে কিন্তু ছয়টা ঋতুর কথাই বলিয়া থাকে। ওটা নেহাৎ জ্বোড মিলাইবার জন্ম। তাহারা জ্বানে না বেজোড় লইয়াই প্রকৃতির যত বাহার। তঙৰ দিনকে হুই দিয়া ভাগ করো—৩৬ পর্যান্ত বেশ মেলে কিন্তু সব-শেষের ঐ ছোট্টো পাঁচ-টি কিছুতেই বাগ মানিতে চায় না। ছুইয়ে ছুইয়ে মিল হুইয়া গেলে সে মিল থামিয়া যায়, অলস হুইয়া পড়ে। এই জন্ম কোথা হুইতে একটা তিন আসিয়া সেটাকে নাড়া দিয়া ভাহার যত রকম সঙ্গীত সমন্তটা বাজাইয়া ভোলো।

বিশ্বসভায় অমিল-সয়তানটা এই কাজ করিবার জন্মই আছে,—সে মিলের '
শর্মপুরীকে কোনোমতেই ঘুমাইয়া পড়িতে দিবে না;—সেই তোন্তাপরা
উর্বশীর নৃপুরে কণে কণে তাল কাটাইয়া দেয়—সেই বেতালটি সাম্লাইবার সময়েই স্বরসভায় তালের রস-উৎস উচ্চ সিত হইয়া উঠে।

ছয় ঋতু গণনার একটা কারণ আছে। বৈশ্বকে তিন বর্ণের মধ্যে সব নিচে ফেলিলেও উহারই পরিমাণ বেশি। সমাজের নিচের বডো ভিত্তি ঐ বৈশ্য। একদিক দিয়া দেখিতে গেলে সম্বংসরের প্রধান বিভাগ শরং হইতে শীত। বংসরের পূর্ণ পরিণতি ঐথানে। ফসলের গোপন আয়োজন সকল-ঋতুতেই কিন্তু ফসলের প্রকাশ হয় ঐ সময়েই। এই জন্তু বংসরের এই ভাগটাকে মানুষ বিস্তারিত করিয়া দেখে। এই অংশেই বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্যের তিন মূর্ত্তিত বংসরের সফলতা মানুষ্ধের কাছে প্রত্যক্ষ হয়। শরতে তাহা চোথ জুড়াইয়া নবীন বেশে দেখা দেয়, হেমস্তে তাহা মাঠ ভরিয়া প্রবিণ শোভায় পাকে, আর শীতে তাহা ঘর ভরিয়া পরিণতি রূপে সঞ্চিত হয়।

শরং হেমস্থ শীতকে মাসুষ এক বলিয়া ধরিতে পারিত কিন্তু আপনার লাভটাকে সে থাকে-থাকে ভাগ করিয়া দেখিতে ভালোবাসে। তাহার স্পৃহনীয় জিনিষ একটি হইলেও সেটাকে অনেকখানি করিয়া নাড়াচাড়া করাতেই হুখ। একখানা নোটে কেবলমাত্র স্থবিধা, কিন্তু সারিবলী করিয়া বাড়াতাড়ায় যথার্থ মনের ভৃপ্তি। এই জন্ম ঋতুর যে অংশে তাহার নাভ সেই অংশে নামুষ ভাগ বাড়াইয়াছে। শরৎ-হেমস্ত-শীতে মামুষের ফসলের ভাগুরি, সেইজন্ম সেখানে তাহার তিন মহল; ঐখানে ভাহার গৃহলন্ধী। আর যেখানে আছেন বনলন্ধী সেখানে ভৃই মহল, বসন্ত ওপ্রীয়া। ঐখানে ভাহার ফলের ভাগুরি, বনভোজনের ব্যবহা। ফান্তনে বোল ধরিল, জ্যুঠে তাহা পাকিয়া উঠিল। বসন্তে ছাণ গ্রহণ, আর গ্রীয়ে স্থাদ গ্রহণ।

ঋতুর মধ্যে বর্ষাই কেবল একা একমাত্র। তাহার জুড়ি নাই। প্রীম্মের সঙ্গে তাহার মিল হয় না;—গ্রীম্ম দরিদ্রে, সেধনী। শরতের সঙ্গেও তাহার মিল হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই। কেননা শরৎ তাহারি সমস্ত সম্পত্তি নীলাম করাইয়। নিজের নদীনালা মাঠঘাটে বেনামী করিয়া রাথিয়াছে। যে ঋণী সে কৃতজ্ঞ নহে।

মান্ত্র বর্ষাকে খণ্ড করিয়া দেখে নাই; কেননা বর্ষা-ঋতুটা মান্তবের সংসারবাবস্থার সঙ্গে কোনোদিক দিয়া জড়াইয়া পড়ে নাই। তাহার নাক্ষণ্যের উপর সমস্ত বছরের ফল ফসল নির্ভর করে কিন্তু সে ধনী তেমন, নয় যে নিজের দানের কথাটা রটনা করিয়া দিবে। শরতের মতো মাঠে গটে পত্রে পত্রে সে আপনার বদাক্তা ঘোষণা করে না। প্রত্যক্ষভাবে দেনা-পাওনার সম্পর্ক নাই বলিয়া মান্ত্র ফলাকাজ্জা ত্যাগ করিয়া বর্ষার সঙ্কে ব্যবহার করিয়া থাকে। বস্তুত বর্ষার যা-কিছু প্রধান ফল তাহা গ্রীয়েরই ফলাহার ভাণ্ডারের উদ্ধৃত।

এই জন্ম বর্ষা-ঋতুটা বিশেষভাবে কবির ঋতু। কেননা কবি গীতার উপদেশকে ছাড়াইয়া গেছে। তাহার কর্ম্মেও অধিকার নাই; ফলেও অধিকার নাই। তাহার কেবলমাত্র অধিকার ছুটিতে;—কর্ম্ম ছইতে ছুটি, ফল হইতে ছুটি।

বর্ষ। ঋতুটাতে ফলের চেষ্টা অল এবং বর্ষার সমস্ত ব্যবস্থা কর্মের প্রতিকূল। এই জন্ম বর্ষায় হৃদয়টা ছাড়া পায়। ব্যাকরণে হৃদয় যে লিকই হউক, আমাদের প্রকৃতির মধ্যে সে যে স্ত্রী জাতীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। এই জন্ম কাজ-কর্ম্মের আপিসে বা লাভ-লোকসানের বাজারে সে আপনার পাল্কীর বাহির হইতে পারে না। সেখানে সেপর্দ-নসিন।

বাবুরা যখন পূজার ছুটিতে আপনাদের কাজের সংসার হইতে দুরে পশ্চিমে হাওয়া খাইতে যান, তখন ঘরের বধুর পর্দা উঠিয়া বায়। বর্ষায় আধাদের হৃদর-বধ্র পর্দা থাকে না। বাদলার কর্মহীন কেলার সে যে কোধার বাহির হইরা পড়ে তাহাকে ধরিয়া রাখা দায় হয়। একদিন শয়লা আধাচ়ে উজ্জয়িনীর কবি তাহাকে রামগিরি হইতে অলকার, মর্ত্ত্য ভইতে কৈলাস পর্যন্ত অফুসরণ করিয়াছেন।

বর্ষায় হৃদয়ের বাধা-ব্যবধান চলিয়া যায় বলিয়াই সে সময়ট। বিরহী বিরহিণীর পক্ষে বড়ো সহজ সময় নয়। তথন হৃদয় আপনার সমস্ত বেদনার দাবী লইয়া সম্মৃথে আসে। এদিক-ওদিকে আপিসের পেয়াদা শাকিলে সে অনেকটা চুপ করিয়া থাকে কিন্তু এখন তাহাকে থামাইয়া রাখে কে?

বিশ্বব্যাপারে মস্ত একটা ডিপার্ট্ মেণ্ট্ আছে, সেটা বিনা কাজের।
সেটা পারিক ওঘার্কন্ ডিপার্ট্ মেণ্টের বিপরীত। সেখানে যে-সমস্ত
কাণ্ড ঘটে সে একেবারে বেহিসাবী। সরকারী হিসাব পরিদর্শক
হতাশ হইয়া সেখানকার খাতাপত্র পরীক্ষা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছে।
মনে করেন, খামখা এত বড়ো আকাশটার আগাগোড়ানীল তুলি বুলাইবার
কোনো দরকার ছিল না—এই শন্ধহীন শৃন্মটাকে বর্ণহীন করিয়া রাখিলে
সে তো কোনো নালিশ চালাইত না। তাহার পরে, অরণ্যে প্রান্তরে
লক্ষ্ণ লক্ষ্ক কুল একবেলা ফুটিয়া আর-একবেলা ঝরিয়া যাইতেছে,
তাহাদের বোটা হইতে পাতার ডগা পর্যন্ত এত যে কারিগরি সেই অজ্ঞ অপব্যয়ের জন্ম কাহারো কাছে কি কোনো জ্বাবদিহি নাই ? আমাদের
শক্তির পক্ষে এ সমস্তই ছেলেখেলা, কোনো ব্যবহারে লাগে না;
আমাদের বৃদ্ধির পক্ষে এ সমস্তই মায়া, ইহার মধ্যে কোনো বান্তবতা
নাই।

আশ্চর্য্য এই যে, এই নিশ্রারোজনের জায়গাটাই হৃদয়ের জায়গা। এই অন্ত ফলের চেয়ে ফুলেই তাহার তৃপ্তি। ফল কিছু কম কন্সর নয়, কিন্ত ফলের প্রয়োজনীয়ভাটা এমন একটা জিনিব বাহা লোভীর ভিড় জমার; বৃদ্ধি-বিবেচনা আদিরা সেটা দাবী করে; সেই জন্ত ঘোষটা টানিয়া হৃদয়কে সেখান হইতে একটু সরিয়া দাঁড়াইতে হয়। তাই দেখা যায় তাদ্রবর্গ পাকা আমের ভারে গাছের ডালগুলি নত হইমা পড়িলে বিরহিণীর রসনায় যে রসের উত্তেজনা উপস্থিত হয় সেটা গীতিকাব্যের বিষয় নহে। সেটা অত্যন্ত বাস্তব, সেটার মধ্যে যে প্রয়োজন আছে তাহা টাকা-আনা-পাইয়ের মধ্যে বাঁধা যাইতে পারে।

বর্ধা-ঋতু নিপ্রয়োজনের ঋতু। অর্থাৎ তাহার সঙ্গীতে, তাহার সমারেহে, তাহার অন্ধকারে, তাহার দীপ্তিতে, তাহার চাঞ্চল্যে, তাহার গাস্তার্য্যে তাহার সমস্ত প্রয়োজন কোণায় ঢাকা পড়িয়া গেছে। এই ঋতু ছুটির ঋতু। তাই ভারতবর্ষে বর্ষায় ছিল ছুটি—কেননা ভারতবর্ষে প্রকৃতির সঙ্গে শাসুষের একটা বোঝাপড়া ছিল। ঋতুগুলি তাহার ছারের বাহিরে দাঁড়াইয়া দর্শন না পাইয়া ফিরিত না। তাহার হৃদয়ের মধ্যে ঋতুর অভ্যর্থনা চলিত।

ভারতবর্ষের প্রত্যেক ঋতুরই একটা না একটা উৎসব আছে। কিন্তু কোন ঋতু যে নিভান্ত বিনা-কারণে তাহার হৃদয় অধিকার করিয়াছে তাহা যদি দেখিতে চাও তবে সঙ্গীতের মধ্যে সন্ধান করো। কেননা সন্ধাতেই হৃদয়ের ভিতরকার কথাটা কাঁস হইয়া পড়ে।

বলিতে গেলে ঋতুর রাগরাগিণী কেবল বর্ষার আছে আর.
বসন্তের। সঙ্গীত-শাস্ত্রের মধ্যে সকল ঋতুরই জন্ত কিছু কিছু স্বরের
বরাদ থাকা সম্ভব—কিন্তু সেটা কেবল শাস্ত্রগত। ব্যবহারে দেখিতে
পাই বসন্তের জন্ত আছে বসন্ত আর বাহার—আর বর্ষার জন্ত মেঘ,
মল্লার, দেশ, এবং আরো বিস্তর। সঙ্গীতের পাড়ায় ভোট লইলে বর্ষারই
হয় জিত।

শরতে, হেমন্তে, ভরা-মাঠ, ভরা-নদীতে মন নাচিয়া ওঠে; তথন উৎসবেরও অস্ত নাই, কিন্তু রাগিণীতে তাহার প্রকাশ রহিল না কেন 🕈 ভাছার প্রধান কারণ, ঐ ঋতুতে বাস্তব ব্যস্ত হইয়া আসিয়া মাঠঘাট জুড়িয়া বসে। বাস্তবের সভায় সঙ্গীত মুজরা দিতে আসে না—বেথানে অথও অবকাশ সেধানেই সে সেলাম করিয়া বসিয়া যায়।

যাহারা বন্ধর কারবার করিয়া থাকে ভাহারা যেটাকে অবস্তু ও

শ্ব্যু বলিয়া মনে করে সেটা কম জিনিব নয়। লোকালয়ের ভাটে ভূমি
বিক্রি হয়, আকাশ বিক্রি হয় না। কিছু পৃথিবীর বন্ধ-পিওকে বেরিয়া
যে বায়ুমওল আছে, জ্যোভিলোক ছইছে আলোকের দৃত সেই পথ
দিয়াই আনাগোনা করে। পৃথিবীর সমস্ত লাবণা ঐ বায়ু-মওলে।
ঐথানেই ভাহার জীবন। ভূমি ধ্বন, ভাহা ভারি, ভাহার একটা হিসাব
পাওয়া যায়। কিছু বায়ু-মওলে যে কত পাগলামি ভাহা বিজ্ঞ লোকের
অগোচর নাই। ভাহার মেজাজ কে বোঝে ও পৃথিবীর সমস্ত প্রেয়াজন

ংধ্লির উপরে, কিছু পৃথিবীর সমস্ত সঙ্গীত ঐ শৃত্যে,—যেখানে ভাহার
অপরিচ্ছিয় অবকাশ।

মান্থবের চিত্তের চারিদিকেও একটি বিশাল অবকাশের বায়ু-মণ্ডল আছে। সেইখানেই তাহার নানারঙের থেয়াল ভাসিতেছে; সেইখানেই অনস্ত তাহার হাতে আলোকের রাখী বাঁধিতে আসে: সেইখানেই অনস্ত তাহার হাতে আলোকের রাখী বাঁধিতে আসে: সেইখানেই অত্বৃষ্টি, সেইখানেই উনপঞ্চাশ বায়ুর উন্মন্ততা, সেখানকার কোনো হিসাব পাওয়া যায় না। মান্থবের যে অতিচৈত্তগুলোকে অভাবনীয়ের লীলা চলিতেছে সেখানে যে-সব অকেজে। লোক আনাগোনা রাখিতে চায়—তাহারা মাটিকে মান্ত করে বটে কিন্তু বিপুল অবকাশের মধ্যেই তাহাদের বিহার। সেখানকার ভাষাই সঙ্গীত। এই সঙ্গীতে বাস্তবলোকে বিশেষ কাঁ কাজ হয় জানি না—কিন্তু ইহারই কম্পমান পক্ষের আঘাত-বেগে অতিচৈত্তগুলোকের সিংহদার খুলিয়া যায়।

্ মান্নবের ভাষার দিকে একবার তাকাও। ঐ ভাষাতে মান্নবের প্রকাশ; সেই জন্মে উহার মধ্যে এত রহস্ত। শব্দের বস্তুটা হইতেছে তাহার অর্থ! মামুষ যদি কেবলমাত্র হইত বাস্তব, তবে তাহার ভাষার শব্দে নিছক্ অর্থ ছাড়া আর কিছুই থাকিত না। তবে তাহার শব্দ কেবলমাত্র খবর দিত,—স্থর দিত না। কিন্তু বিস্তর শব্দ আছে যাহার অর্থ-পিণ্ডের চারিদিকে আকাশের অবকাশ আছে, একটা বায়ুমণ্ডল আছে। তাহারা যেটুকু জানায় তাহারা তাহার চেয়ে অনেক বেশি— তাহাদের ইসারা তাহাদের বাণীর চেয়ে বড়ো। ইহাদের পরিচয় তদ্ধিত প্রতায়ে নহে, চিন্তপ্রতায়ে। এই সমস্ত অবকাশওয়ালা কথা লইয়া অবকাশ-বিহারী কবিদের কারবার। এই অবকাশের বায়ুমণ্ডলেই নানা রহিন আলোর রং ফলাইবার স্বযোগ; এই ফাঁকটাতেই চন্দণ্ডলি নানা ভঙ্গীতে হিয়োলিত হয়।

এই সমস্ত অবকাশবহুল রঙিন শব্দ বদি না থাকিত তবে বৃদ্ধির কোনো ক্ষতি হইত না কিন্তু হৃদয় যে বিনা প্রকাশে বৃক ফাটিয়া মরিত। অনির্কাচনীয়কে লইয়া তাহার প্রধান কারবার : এই জন্ম অর্থে তাহার প্রতি সামান্ত প্রয়োজন ! বৃদ্ধির দরকার গতিতে, কিন্তু হৃদয়ের দরকার নৃত্যে। গতির লক্ষা—একাগ্র হইয়া লাভ করা, নৃত্যের লক্ষ্য—বিচিত্রে ছইয়া প্রকাশ করা। ভিড়ের মধ্যে ভিড়িয়াও চলা যায় কিন্তু ভিড়ের মধ্যে নৃত্য করা যায় না। নৃত্যের চারিদিকে অবকাশ চাই। এই জন্ম ফলয় অবকাশ দাবী করে। বৃদ্ধিমান তাহার সেই দাবীটাকে অবাস্তব এবং ভৃচ্ছ বলিয়া উড়াইয়া দেয়।

আমি বৈজ্ঞানিক নহি কিন্তু অনেক দিন ছন্দ লইয়া বাবহার করিয়াছি বলিয়া ছন্দের তত্ত্বটা কিছু বুনি বলিয়া মনে হয়। আমি জ্ঞানি ছন্দের যে-অংশটাকে যতি বলে অর্থাৎ যেটা কাঁকা, অর্থাৎ ছন্দের বস্তু-অংশ যেখানে নাই সেইখানেই ছন্দের প্রোণ—পৃথিবীর প্রাণটা ষেমন মাটিতে নহে, তাহার বাতাসেই। ইংরাজ্ঞিতে যতিকে বলে Pause—কিন্তু Pause শুস্কে একটা অভাব সূচনা করে যতি সেই অভাব নহে।

সমস্ত ছন্দের ভাবটাই ঐ যতির মধ্যে—কারণ যতি ছন্দকে নিরস্ত করে না নিয়মিত করে। ছন্দ যেখানে যেখানে পামে সেইখানেই তাছার ইসারা ফুটিয়া উঠে, সেইখানেই সে নিশ্বাস ছাড়িয়া আপনার পরিচয় দিয়া বাঁচে।

এই প্রমাণটি হইতে আমি বিশ্বাস করি বিশ্বরচনায় কেবলি যে-সমস্ত যতি দেখা যায় সেইখানে শৃষ্ঠতা নাই, সেইখানেই বিশ্বের প্রাণ কাজ করিতেছে। শুনিয়াছি অণু-পরমাণুর মধ্যে কেবলি ছিদ্র,—আমি নিশ্চয় জ্ঞানি সেই ছিদ্রগুলির মধ্যেই বিরাটের অবস্থান। ছিদ্রগুলিই মুখ্য, বস্তপ্তলিই গৌণ। যাহাকে শৃষ্ঠ বলি বস্তপ্তলি তাহারই অপ্রাপ্ত লীলা। সেই শৃষ্ঠই তাহাদিগকে আকার দিতেছে, গতি দিতেছে, প্রাণ দিতেছে। আকর্ষণ-বিকর্ষণ তো সেই শৃষ্ঠেরই কৃষ্টির প্রাচ। জগতের বস্তব্যাপার সেই শৃষ্ঠের, সেই মহায়তির, পরিচয়। এই বিপ্ল বিচ্ছেদের ভিতর দিয়াই জগতের সমস্ত যোগ সাধন হইতেছে— অণুর সঙ্গে অণুর, পৃথিবীর সঙ্গে স্থ্যের, নক্ষত্তের সঙ্গে নক্ষত্তের। সেই বিচ্ছেদ্ মহাসমুদ্রের মধ্যে মাহুধ ভাসিতেছে বলিয়াই মাহুষের শক্তি, মাহুষের জ্ঞান, মাহুষের প্রেম, মাহুষের যত কিছু লীলাখেলা। এই মহাবিচ্ছেদ যদি বস্ত্তে নিরেট হইয়া ভরিয়া যায় তবে একেবারে নিবিড় একটানা মৃত্যু।

মৃত্যু আর কিছু নহে—বস্ত যথন আপনার অবকাশকে হারায় তথন তাহাট মৃত্যু। বস্তু তথন যেটুকু কেবলমাত্র সেইটুকুই, তার বেশি নয়। প্রোণ সেই মহা-অবকাশ—যাহাকে অবলম্বন করিয়া বস্তু আপনাকে কেবলি আপনি ছাড়াইয়া চলিতে পারে।

বস্তবাদীরা মনে করে অবকাশটা নিশ্চল কিন্তু যাহার। অবকাশ-রসের রসিক ভাহারা জানে বস্তটাই নিশ্চল, অবকাশই ভাহাকে গতি দেয়.। রণকেত্রে সৈন্তের অবকাশ নাই; ভাহারা কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া ব্যহরচনা করিয়া চলিয়াছে, তাহারা মনে ভাবে আমরাই যুদ্ধ করিতেছি।
কিন্তু যে-সেনাপতি অবকাশে নিমগ্ন ইইয়া দূর হইতে স্তব্ধভাবে
দেখিতেছে, সৈঞ্চদের সমস্ত চলা তাহারই মধ্যে। নিশ্চলের যে ভয়ন্ধর
চলা তাহার কদ্রবেগ যদি দেখিতে চাও ভবে দেখো ঐ নক্ষত্তমগুলীর আবর্ত্তনে, দেখো যুগমুগাস্তবের তাওব-নৃত্যে। বে নাচিতেছে না
ভাহারই নাচ এই সকল চঞ্চলভায়।

এত কথা যে বলিতে হইল তাহার কারণ, কবিশেখর কালিদাস যে আশাচকে আপনার মূলকোন্তাচ্ছলের অমান মালাটি পরাইয়া বরণ করিয়া লইয়াছেন তাহাকে নাস্ত-লোকেরা "আষাটে" বলিয়া অবজ্ঞা করে। তাহারা মনে কবে এই মেঘাবগুঞ্জিত বর্ষণ-মঞ্জীর-মুখর মাসটি সকল. কান্ডের বাহির, ইহার ছায়াবত প্রহরগুলির পসরায় কেবল বাজে-কথার পণা। অভায় মনে করে না। সকল-কাজের-বাহিরের যে দলটি টো অহৈতৃকী স্বর্গসভায় আসন লইয়া বাজে-কথার অমৃত পান করিতেছে. কিশোর আষাঢ় খদি আপন আলোল কুস্তলে নবমালতীর মালা জভাইয়া সেই সভার নীলকাস্তমণির পেয়ালা ভরিবার ভার লইয়া থাকে, তবে স্বাগত, হে নবঘনশ্রাম, আমরা তোমাকে অভিবাদন করি। এসো এসো জগতের যত অকর্মণা, এদো এদো ভাবের ভাবুক, রদের রদিক,— আষাঢ়ের মুদক ঐ বাজিল, এসো সমস্ত ক্ষ্যাপার দল, তোমাদের নাচের দাক পড়িয়াছে। বিশ্বের চির-বিরহ-বেদনার অঞ্চ-উৎস আজ খুলিয়া গেল, আজ তাহা আর মানা মানিল না। এসো গো অভিসারিকা, কাজের সংসারে কপাট পড়িয়াছে, হাটের পথে লোক নাই, চকিত বিদ্যুতের আলোকে আজ যাত্রায় বাহির হইবে—জাতীপুপারগন্ধিবনান্ত হুইতে **সকল** বাতাসে আহ্বান আসিল—কোনু ছায়াবিতানে বসিয়া আছে বহুষণের চিরজাগ্রত প্রতীক্ষা।

## <u> শোনার কাঠি</u>

রূপকথায় আছে, রাক্ষদের যাতৃতে রাজকন্তা ঘূমিয়ে আছেন। যে প্রীতে আছেন সে সোনারপ্রী, যে পালঙ্কে শুয়েছেন সে সোনার পালঙ্ক; সোনা মাণিকের অলঙ্কারে তাঁর গা ভরা। কিন্তু কড়ারুড় পাহারা, পাছে কোনো স্থাগে বাহিরের থেকে কেউ এসে তাঁর ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। তাতে দোষ কী? দোষ এই যে, চেতনার অধিকার যে বড়ো। সচেতনকে যদি বলা যায় তুমি কেবল এইটুকুর মধ্যেই চিরকাল থাক্বে, তার এক পা বাইরে যাবে না, তাহোলে তার চৈতন্তকে অপমান করা হয়। ঘুম পাড়িয়ে রাখার স্থবিধা এই যে তা'তে দেহের প্রাণটা টিঁকে থাকে কিন্তু মনের বেগটা হয় একেবারে বন্ধ হয়ে যায়, নয় সে অভূত স্থগের পথহীন ও লক্ষাহীন অন্ধলোকে বিচরণ করে।

আমাদের দেশের গীতিকলার দশাটা এই রকম। সে মোহরাক্ষসের হাতে প'ড়ে বহুকাল থেকে গুমিয়ে আছে। যে ঘরটুকু যে পালকটুকুর মধ্যে এই স্বন্দরীর স্থিতি তার ঐশ্বর্যের সীমা নেই; চারিদিকে কার্ক্কার্যা, সে কত স্থ্যা কত বিচিত্র! সেই চেড়ির দল, যাদের নাম ওস্তাদি, তাদের চোথে গুম নেই: তার। শত শত্বেছর ধ'রে সমস্ত আসা যাওয়ার পথ আগ্লে ব'সে আছে, পাছে বাহির থেকে কোনো আগস্তুক এসে গুম ভাঙিয়ে দেয়।

তাতে ফল হয়েছে এই থে, যে কাল্টা চল্ছে রাজকন্তা তার গলায় মালা দিতে পারেনি, প্রতিদিনের নৃতন নৃতন ব্যবহারে তার কোনো যোগ নেই। সে আপনার সৌন্দর্য্যের মধ্যে বন্দী, ঐশ্বর্য্যের মধ্যে অচল।

কিন্তু তার যত ঐশ্বর্যা যত সৌন্দর্যাই থাক্ তার গতিশক্তি বদি

না থাকে তাহোলে চল্তি কাল তার ভার বছন করতে রাজি হয় না।
একদিন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পালঙ্কের উপর অচলাকে শুইয়ে রেখে সে
আপন পথে চলে যায়—তথন কালের সঙ্গে কলার বিচ্ছেদ ঘটে।
ভাতে কালেরও দারিস্তা, কলারও বৈকলা।

আমরা স্পষ্টই দেখুতে পাচিচ আমাদের দেশে গান জিনিষ্টা চল্ছে না। ওন্তাদরা বল্ছেন, গান জিনিষ্টা তো চল্বার জন্তে হয় নি, সে বৈঠকে ব'সে থাক্বে হোমরা এসে সমের কাছে খুব জোরে মাথা নেড়ে যাবে। কিন্তু মুদ্ধিল এই যে, আমাদের বৈঠকখানার যুগ চলে গেছে, এখন আমরা যেখানে একটু বিশ্রাম করতে পাই সে মুসাফিরখানায়। যা কিছু স্থির হয়ে আছে তার থাতিরে আমরা স্থির হয়ে থাক্তে পারব না। আমরা যে নদী বেয়ে চল্ছি সে নদী চল্ছে, যদি নৌকোটা না চলে তবে খুব দাসী নৌকো হোলেও তাকে ত্যাগ করে যেতে হবে।

সংসারের স্থাবর অস্থাবর তুই জাতের মান্তব আছে অতএব বর্ত্তমান অবস্থাটা ভালো কি মন্দ তা নিয়ে মতভেদ থাক্বেই। কিন্তু মত নিয়ে করব কা ? যেখানে একদিন ডাঙা ছিল সেখানে আজ যদি জল হয়েই থাকে তবে সেখানকার পক্ষে দামী চৌঘুড়ির চেয়ে কলার ভেলাটাও যে ভালো।

পঞ্চাশ বছর আগে একদিন ছিল যখন বড়ো বড়ো গাইয়ে বাজিয়ে দ্রদেশ থেকে কলকাতা সহরে আস্ত ! ধনীদের ঘরে মজ্লিস বস্ত, ঠিক সমে মাথা নড়তে পারে এমন মাথা গুন্তিতে নেহাত কম ছিল না। এখন আমাদের সহরে বক্তৃতা সভার অভাব নেই, কিছু গানের মজ্লিস বন্ধ হয়ে গেছে। সমস্ত তানমানলয় সমেত বৈঠকী গান প্রোপ্রী বরদাস্ত করতে পারে এত বড়ো মজ্বুত লোক এখনকার যুবকদের মধ্যে প্রায় দেখাই যায় না।

চর্চা নেই ব'লে জবাব দিলে আমি শুন্ব না। মন নেই ব'লেই চ্চ্চা নেই। আকবরের রাজত্ব গেছে এ কথা আমাদের মানতেই হবে। খুব ভালো রাজত্ব কিন্তু কী করা যাবে—দে নেই। অথচ গানেতেই যে সে রাজত্ব বহাল থাক্বে এ কথা বল্লে অক্সায় হবে। আমি বল্ছিনে আকবরের আমলের গান লুপ্ত হয়ে যাবে—কিন্তু এখনকার কালের সঙ্গে যোগ রেখে তাকে টিকতে হবে—সে যে বর্ত্তমান কালের মুখ বন্ধ ক'রে দিয়ে নিজেরই পুনরাবৃত্তিকে অন্তহীন ক'রে তুল্বে তা হোতেই পারবে না।

সাহিত্যের দিক থেকে উদাহরণ দিলে আমার কথাটা স্পষ্ট হবে।
আজ পর্যান্ত আমাদের সাহিত্যে যদি কবিকন্ধণ চণ্ডী, ধর্মমঙ্গল,
অনদামঙ্গল, মনসার ভাসানের পুনরাবৃত্তি নিয়ত চল্তে থাক্ত তাহোলে
কী, হোত ? পনেরো আনা লোক সাহিত্য পড়া ছেড়েই দিত।
বাংলার সকল গল্পই যদি নাসবদত্তা কাদম্বরীর ছাঁচে ঢালা হোত
ভাজোলে জাতে ঠেলার তয় দেখিয়ে সে গল্প পড়াতে হোত।

কবিকন্ধণ চণ্ডী কাদধরীর আমি নিন্দা করছিনে। সাহিত্যের শোভাষাত্রার মধ্যে চিরকালই তাদের একটা স্থান আছে কিন্তু যাত্রাপথের সমস্তটা জুড়ে তারাই যদি আজ্ঞা ক'রে বসে, তাহোলে সে পথটাই মাটি, আর তাদের আসরে কেবল তাকিয়া পড়ে থাক্বে, মামুষ থাক্বে না।

় বন্ধিম আন্লেন সাতসমুদ্রপারের রাজপুত্রকে আমাদের সাহিত্য রাজকন্তার পালঙ্কের শিষরে। তিনি যেমনি ঠেকালেন সোনার কাঠি, অমনি সেই বিজয়-বসস্ত লয়লামজ্মুর হাতীর দাঁতে বাঁধানো পালঙ্কের উপর রাজকন্তা ন'ড়ে উঠ্লেন। চল্তিকালের সঙ্গে তাঁর মালা বদল হয়ে গেল, তার পর থেকে তাঁকে আজু আর ঠেকিয়ে রাথে কে ?

্ যারা মহয়ত্ত্বর চেয়ে কৌলীশ্তকে বড়ো ক'রে মানে তারা বল্বে ঐ রাজপুত্রটাযে বিদেশী। তারা এখনো বলে, এ সমস্তই ভূরো; বস্তুতন্ত্র যদি কিছু থাকে তো সে ঐ কবিকঙ্কণ চণ্ডী, কেননা এ আমাদের খাঁটি মাল। তাদের কথাই যদি সত্য হয় তাহোলে এ কথা বল্তেই হবে নিছক খাঁটি বস্তুতন্ত্রকে মানুষ পছল করে না। মানুষ তাকেই চায় যা বস্তু হয়ে বাস্তু গেড়ে বসে না, যা তার প্রাণের সঙ্গে সঙ্গে চলে, যা তাকে মুক্তির স্থাদ দেয়।

বিদেশের সোনার কাঠি যে জিনিষকে মৃক্তি দিয়েছে সে তে। বিদেশী নয়—সে যে আমাদের আপন প্রাণ। তার ফল হয়েছে এই, যে, যে বাংলাভাষাকে ও সাহিত্যকে একদিন আধুনিকের দল ছুঁতে চাইত না এখন তাকে নিয়ে সকলেই ব্যবহার করছে ও গৌরব করছে। অপচ যদি ঠাহর ক'রে দেখি তবে দেখ্তে পাব, গল্পে পল্পে সকল জায়গাতেই সাহিত্যের চালচলন সাবেক কালের সঙ্গে সম্পূর্ণ বদ্লে গেছে। যাঁরা তাকে জাতিচ্যুত ব'লে নিন্দা করেন ব্যবহার করবার বেল। তাকে তাঁরা বর্জন করতে পারেন না।

সমূদ্রপারের রাজপুত্র এসে মান্থবের মনকে সোনার কাঠি ছুঁইরে জাগিরে দের এটা তার ইতিহাসে চিরদিন ঘ'টে আসছে। আপনার পূর্ণ শক্তি পাবার জ্বন্সে বৈষম্যের আঘাতের অপেক্ষা তাকে করতেই হয়। কোনো সভ্যতাই একা আপনাকে আপনি স্বষ্টি করে নাই। গ্রীসের সভ্যতার গোড়ায় অস্তু সভ্যতা ছিল এবং গ্রীস বরাবর ইজ্পিন্ট্ ও এসিয়া থেকে ধাকা পেয়ে এসেছে। ভারতবর্ষে দ্রাবিড় মনের সঙ্গে আর্য্য মনের সংঘাত ও সন্মিলন ভারতসভ্যতা স্বৃষ্টির মূল উপকরণ, তার উপরে গ্রীস্ রোম পারস্ত্র তাকে কেবলি নাড়া দিয়েছে। য়ুরোপীয় সভ্যতায় যে সব যুগকে পুনর্জন্মের যুগ বলে সে সমন্তই অস্তু দেশ ও অস্ত্র কালের সংঘাতের বুগ। মান্থবের মন বাহির হতে নাড়া পেলে ওবে আপনার অস্তরকে সত্যভাবে লাভ করে এবং তার পরিচয় পাওয়া যায় যথন দেখি সে আপনার বাহিরের জার্ণ বেড়াগুলোকে ভেঙে আপনার

অধিকার বিস্তার করছে। এই অধিকার বিস্তারকে একদল লোক দোক দেয়, বলে ওতে আমরা নিজেকে হারাল্ম—তারা জানে না নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়া নিজেকে হারিয়ে যাওয়া নয়—কারণ বৃদ্ধি মাত্রই নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়া।

সম্প্রতি আমাদের দেশে চিত্রকলার যে নবজ্ঞীবন লাভের লক্ষণঃ দেখছি তার মূলেও সেই সাগরপারের রাজপুত্রের সোনার কাঠি আছে। কাঠি ছোঁয়ার প্রথম অবস্থায় ঘূমের ঘোরট। যখন সম্পূর্ণ কাটে না, তখন আমরা নিজের শক্তি পুরোপুরি অমুভব করিনে, তখন অমুকরণটাই বড়ো হয়ে ওঠে, কিন্তু ঘোর কেটে গেলেই আমরা নিজের জোরে চল্তে পারি। সেই নিজের জোরে চলার একটা লক্ষণ এই যে তখন আমরা পরের পথেও নিজের শক্তিতেই চল্তে পারি। পথ নানা, অভিপ্রায়টি আমার, শক্তিটি আমার। যদি পথের বৈচিত্র্য কন্ধ করি, যদি একই বাধা পথ থাকে, তাহোলে অভিপ্রায়র স্বাধীনতা থাকে না—তাহোলে কলের চাকার মতো চল্তে হয়। সেই কলের চাকার পথটাকে চাকার স্বকীয় পথ ব'লে গৌরব করার মতো অভূত প্রহসন আর জগতে নেই।

আমাদের সাহিত্যে চিত্রে সমুদ্রপারের রাজপুত্র এসে পৌচেছে কিন্তু সঙ্গীতে পৌছরনি। সেই জন্মেই আজও সঙ্গীত জ্ঞাগতে দেরি করছে। অথচ আমাদের জীবন জেগে উঠেছে। সেই জন্মে সঙ্গীতের বেড়া টলমল করছে। এ কথা বল্তে পারব না, আধুনিকের দল গান একেবারে বর্জ্জন করেছে। কিন্তু তারা যে গান ব্যবহার করছে, যে গানে আনন্দ পাচেচ সে গান জ্ঞাত-পোয়ানো গান। তার গুদ্ধাগুদ্ধ বিচার নেই। কীর্ত্তনে বাউলে বৈঠকে মিলিয়ে যে জ্ঞানিম আজ তৈরি হয়ে উঠুছে সে আচারক্রষ্ট। তাকে ওস্তাদের দল নিন্দা করছে। তার মধ্যে নিন্দনীয়তা নিশ্চয়ই অনেক আছে। কিন্তু অনিন্দনীয়তাই যে সব চেয়ে বড়ো গুণ তা নয়। প্রাণশক্তি শিবের মতে। অনেক বিষ হজ্জম ক'রে.

ফেলে। লোকের ভালো লাগ্ছে, সবাই শুন্তে চাচ্চে, শুন্তে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ছে না;—এটা কম্ কথা নয়। অর্থাৎ গানের পঙ্গুতা ঘুচ্ল, চল্তে ফ্রন্ফরলর । প্রথম চালটা সর্বাঙ্গস্থলর নয়, তার অনেক ভঙ্গী হাস্তকর এবংক্রি —কিন্তু সব চেয়ে আশার কথা যে, চল্তে স্থক করেছে—সে বাঁধন নানছে না। প্রাণের সঙ্গে সম্বন্ধই যে তার সব চেয়ে বড়ো সম্বন্ধ, প্রথার সঙ্গে সম্বন্ধটা নয়, এই কথাটা এখানকার এই গানের গোলমেলে হাওয়ার মধ্যে বেজে উঠেছে। ওস্তাদের কারদানিতে আর তাকে বেঁধে রাপ্তে পারবে না।

দিজেন্দ্রলালের গানের স্থরের মধ্যে ইংরেজি স্থরের স্পর্শ লেগেছেব'লে কেউ কেউ তাকে হিন্দুসঙ্গীত থেকে বহিষ্কৃত করতে চান। যদি বিজেন্দ্রলাল হিন্দুসঙ্গীতে বিদেশী সোনার কাঠি ছুইয়ে থাকেন তবে সরস্থতী নিশ্চয়ই তাঁকে আশীর্কাদ করবেন। হিঁছুসঙ্গীত ব'লে যদি কোনো পদার্থ থাকে তবে সে আপনার জাত বাঁচিয়ে চলুক; কারণ তার প্রাণ নেই, তার জাতই আছে। হিন্দুসঙ্গীতের কোনো ভয় নেই —বিদেশের সংশ্রবে সে আপনাকে বড়ো ক'রেই পাবে। চিত্তের সক্ষেতিরের সংঘাত আজ লেগেছে—সেই সংঘাতে সত্য উজ্জল হবে না, নাইই হবে, এমন আশঙ্কা যে ভীক্ করে, যে মনে করে সত্যকে সে নিজের মাতামহীর জ্বার্ণ কাঁথা আড়াল ক'রে ঘিরে রাখ্লে তবেই সত্য টিঁকে থাক্বে, আজকের দিনে সে যত আক্ষালনই কর্কক তাকে পথ ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে হবে। কারণ, সত্য হিঁছুর সত্য নয়, পল্তে ক'রে কোঁটা ক্ষান্ত প্রির বিধান খাইয়ে তাকে বাঁচিয়ে রাখ্তে হয় না; চারিদিক থেকে মান্থবের নাড়া থেলেই সে আপনার শক্তিকে প্রকাশ করতে পারে।

## ছবির অঙ্গ

এক বলিলেন বহু হইব, এমনি করিয়া সৃষ্টি হইল—আমাদের সৃষ্টিতক্তে এই কথা বলে।

একের মধ্যে ভেদ ঘটিয়া তবে রূপ আসিরা পড়িল। তাহা হইলে রূপের মধ্যে তুইটি পরিচয় থাকা চাই, বহুর পরিচয়, যেখানে তেদ; এবং একের পরিচয়, যেখানে মিল।

জগতে রূপের মধ্যে আমরা কেবল সীমা নর সংখ্যা দেখি। সীমাট। অন্ত সকলের সঙ্গে নিজেকে তফাৎ করিয়া, আর সংখ্যাটা অন্ত সমস্তের সঙ্গে রফা করিয়া। রূপ এক দিকে আপনাকে মানিতেছে, আর এক দিকে অন্ত সমস্তকে মানিতেছে তবেই সে টি কিতেছে।

তাই উপনিষৎ বলিয়াছেন, স্থ্য ও চক্র, ছালোক ও ভূলোক, একের শাসনে বিশ্বত। স্থ্য চক্র ছালোক ভূলোক আপন-আপন সীমায় খণ্ডিত ও বছ—কিন্তু তবু তার মধ্যে কোথায় এককে দেখিতেছি ? যেখানে প্রত্যেকে আপন-আপন ওজন রাখিয়া চলিতেছে; যেখানে প্রত্যেকে সংযমের শাসনে নিয়ন্ত্রিত।

ভেদের দ্বারা বছর জন্ম কিন্তু মিলের দ্বারা বছর রক্ষা। যেখানে অনেককে টি কিতে হইবে সেখানে প্রত্যেককে আপন পরিমাণটি রাখিয়া আপন ওজন বাঁচাইয়া চলিতে হয়। জ্ঞগৎ-স্পষ্টিতে সমস্ত রূপের মধ্যে অর্থাৎ সীমার মধ্যে পরিমাণের যে সংযম সেই সংযমই মঙ্কল সেই সংযমই স্কলব সেই সংযমই স্কলব সেই সংযমই স্কলব সেই সংযমই স্কলব । শিব যে যতা।

আমরা যথন সৈন্তদলকে চলিতে দেখি তখন একদিকে দেখি প্রত্যেকে আপন সীমার দারা শ্বতন্ত্র, আর একদিকে দেখি প্রত্যেকে একটি নির্দিষ্ট মাপ রাখিয়া ওজন রাখিয়া চলিতেছে। সেইখানেই
সেই পরিমাণের স্থমার ভিতর দিয়া জানি ইহাদের ভেদের মধ্যেও
একটি এক প্রকাশ পাইতেছে। সেই এক যতই পরিক্ষৃট এই সৈন্তদল
ততই সত্যা বহু যখন এলোমেলো হইয়া ভিড় করিয়া পরস্পরকে
ঠেলাঠেলি ও অবশেষে পরস্পরকে পায়ের তলায় দলাদলি করিয়া চলে
তখন বহুকেই দেখি, এককে দেখিতে পাই না, অর্থাৎ তখন সীমাকেই
দেখি ভুমাকে দেখি না—অথচ এই ভুমার রূপই কল্যাণরূপ, আননদর্যা।

নিছক বহু কী জ্ঞানে কী প্রেমে কী কর্মে মামুষকে ক্লেশ দের, ক্লান্ত করে,—এই জন্ম মামুষ আপনার সমস্ত জানার চাওয়ায় পাওয়ায় করায় বহুর ভিতরকার এককে খুঁজিতেছে—নহিলে তার মন মানে না, তার স্থগ থাকে না তার প্রাণ বাঁচে না। মামুষ তার বিজ্ঞানে বহুর মধ্যে যখন এককে পায় তখন নিয়মকে পায়, দর্শনে বহুর মধ্যে যখন এককে পায় তখন তত্ত্বকে পায়, সাহিত্যে শিল্পে বহুর মধ্যে যখন এককে পায় তখন সৌল্বাকে পায়, সমাজে বহুর মধ্যে যখন এককে পায় তখন কল্যাণকে পায়। এমনি করিয়া মামুষ বহুকে লইয়। তপভা করিতেছে এককে পাইবার জন্ম।

এই গেল আমার ভূমিকা। তার পরে, আমাদের শিল্প-শাস্ত্র চিত্রকলা সম্বন্ধে কী বলিতেছে বুঝিয়া দেখা যাক্।

সেই শাস্ত্রে বলে, ছবির ছয় অঙ্গ। রূপভেদ, প্রমাণ, ভাব, লাবণ্য, সাদৃশ্য ও বণিকাভঙ্গ।

"রূপভেদাঃ"—ভেদ লইয়া স্থর। গোড়ায় বলিয়াছি ভেদেই রূপের স্বাষ্টি। প্রথমেই রূপ আপনার বহু বৈচিত্র্যে লইয়াই আমাদের চোথে পড়ে। তাই ছবির আরম্ভ হইল রূপের ভেদে—একের সীমা হইতে আরের সীমার পার্থক্যে।

किन्नु ७४ (७८न किनन देवसगृहे एनथ। यात्र। তात मटक यिन

স্থমাকে না দেখানে। যায় তবে চিত্রকলা তে। ভূতের কীর্ত্তন হইয়া উঠে। জগতের স্টেকার্য্যে বৈষম্য এবং সৌষম্য রূপে রূপে একেবারে গায়ে গায়ে লাগিয়া আছে; আমাদের স্টিকার্য্যে যদি তার সেটা অক্সথা যটে তবে সেটা স্টিই হয় না, অনাস্টি হয়।

বাতাস যথন স্তব্ধ তথন তাহা আগাগোড়া এক হইয়া আছে।
সেই এককে বীণার তার দিয়া আঘাত করো তাহা ভাঙিয়া বহু হইয়া
যাইবে। এই বহুর মধ্যে ধ্বনিগুলি যথন পরম্পার পরম্পারের ওজ্ঞান
মানিয়া চলে তথন তাহা সঙ্গীতে, তথনই একের সহিত অভ্যের স্থানিয়ত
যোগ— তথনই সমস্ত বহু তাহার বৈচিত্রোর ভিতর দিয়া একই সঙ্গীতকে
প্রকাশ করে। ধ্বনি এখানে রূপ, এবং ধ্বনির স্থ্যা যাহা স্ত্র তাহাই
প্রমাণ। ধ্বনির মধ্যে ভেদ, স্থেরর মধ্যে এক।

এইজন্ত শাস্ত্রে ছবির ছয় অঙ্গের গোড়াতে য়েখানে "রূপভেদ" আছে সেইখানেই তার সঙ্গে সঙ্গে "প্রমাণানি" অর্থাৎ পরিমাণ জিনিবটাকে একেবারে যমক করিয়া সাজাইয়াছে। ইছাতে বুঝিতেছি ভেদ নইলে মিল হয় না এই জন্তই ভেদ, ভেদের জন্ত ভেদ নহে; সীমা নহিলে স্থানর হয় না এই জন্তই সীমা, নহিলে আপনাতে সীমার সার্থকভা নাই, ছবিতে এই কথাটাই জানাইতে হইবে। রূপটাকে তার পরিমাণে দাঁড় করানো চাই। কেননা আপনার সত্য-মাপে মে চলিল অর্থাৎ চারিদিকের মাপের সঙ্গে যার পাপ খাইল সেই হইল স্থানর। প্রমাণ নানে না যে রূপ সেই কুরূপ, ভাহা সমগ্রেরা বিরোপী।

রূপের রাজ্যে যেমন জ্ঞানের রাজ্যেও তেমনি। প্রমাণ মানে না যে যুক্তি সেই তে। কুযুক্তি। অর্পাৎ সমস্তের মাপকাঠিতে যার মাপে কমিবেশি হইল, সমস্তের তুলাদণ্ডে যার ওজ্ঞানের গরমিল হইল সেই তো মিধ্যা বলিয়া ধরা পড়িল। শুধু আপনার মধ্যেই আপনি তো কেছ সত্য ইইতে পারে না, তাই যুক্তিশান্ত্রে প্রমাণ করার মানে অন্তকে দিয়া

এককে মাপা। তাই দেখি, সত্য এবং স্থলরের একই ধর্ম। একদিকে

তাহা রূপের বিশিষ্টতায় চারিদিক হইতে পৃথক্ ও আপনার মধ্যে বিচিত্র,

আর-একদিকে তাহা প্রমাণের স্থমায় চারিদিকের সঙ্গে ও আপনার

মধ্যে সামঞ্জন্তে মিলিত। তাই যারা গভীর করিয়া বুঝিয়াছে তারা

বলিয়াছে সত্যই স্থলর, স্থলরই সত্য।

ছবির ছয় অঙ্গের গোড়ার কথা হইল রূপভেদাঃ প্রমাণানি। কিন্তু এটা তো হইল বহিরঙ্গ—একটা অন্তরঙ্গও তো আছে।

কেননা, মানুষ তো শুধু চোথ দিয়া দেখে না, চোথের পিছনে তার মনটা আছে। চোথ ঠিক ষেটি দেখিতেছে মন যে তারই প্রতিবিশ্বটুকু দেখিতেছে তাহা নছে। চোখের উচ্ছিষ্টেই মন মানুষ এ কথা মানা চলিবে না—চোথের ছবিতে মন আপনার ছবি জুড়িয়া দেয় তবেই সে ছবি মানুষের কাছে সম্পূর্ণ হইয়া ওঠে।

তাই শাস্ত্র "রূপভেদাঃ প্রমাণানি"তে বড়দ্বের বহিরক সারিয়া অন্তর্বের কথায় বলিতেছেন—"ভাবলাবণা যোজনং"—চেহারার সঙ্গে ভাব ও লাবণা যোগ করিতে হইবে—চোথের কাজের উপরে মনের কাজ ফলাইতে হইবে; কেননা শুধু কারু কাজটা সামান্ত, চিত্র করা চাই—চিত্রের প্রধান কাজই চিংকে দিয়া।

ভাব বলিতে কী বুঝায় তাহা আমাদের এক রকণ সহজে জানা আছে। এই জন্মই তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টায় যাহা বলা হইবে তাহাই বুঝা শক্ত হইবে। ক্ষটিক যেমন অনেকগুলা কোণ লইয়া দানা বাঁধিয়া দাঁড়ায় তেমনি "ভাব" কথাটা অনেকগুলা অর্থকে মিলাইয়া দানা বাঁধিয়াছে। এ সকল কথার মৃদ্ধিল এই যে ইহাদের সব অর্থ আমরা সকল সময়ে পুরাভাবে ব্যবহার করি না, দরকার মতো ইহাদের অর্থচ্ছিটাকে ভিন্ন পর্য্যায়ে সাজাইয়া এবং কিছু কিছু বাদসাদ দিয়া

ৰানা কাজে লাগাই। ভাব বলিতে feelings, ভাব বলিতে idea, ভাব বলিতে characteristics, ভাব বলিতে suggestion, এমন আরো কত কী আছে।

্র এখানে ভাব বলিতে বুঝাইতেছে অন্তরের রূপ। আমার একটা ভাব তোমার একটা ভাব; সেইভাবে আমি আমার মতো, তুমি তোমার মতো। রূপের ভেদ যেমন বাহিরের তেদ, ভাবের ভেদ তেমনি

রূপের ভেদ সম্বন্ধে যে কথা বলা হইয়াছে ভাবের ভেদ সম্বন্ধেও সেই কথাই থাটে! অর্থাৎ কেবল যদি তাহা এক-রোগা হইয়া ভেদকেই প্রকাশ করিতে থাকে তবে তাহা বীভৎস হইয়া উঠে। তাহা লইয়া স্টেই হয় না, প্রশয়ই হয়। ভাব যপন আপন সত্য ওজন মানে, অর্থাৎ আপনার চারিদিককে মানে, বিশ্বকে মানে, তথনই তাহা মধুর। রূপের ওজন যেমন তাহার প্রমাণ, ভাবের ওজন তেমনি তাহার লাবণ্য।

কেছ যেন না মনে করেন ভাব কথাটা কেবল মান্থবের সম্বন্ধেই খাটে। মান্থবের মন অচেতন পদার্থের মধ্যেও একটা অস্তরের পদার্থ দেখে। সেই পদার্থটা সেই অচেতনের মধ্যে বস্তুতই আছে কিম্বা আমাদের মন সেটাকে সেইখানে আরোপ করে সে হইল তত্ত্বশাস্ত্রের তর্ক, আমার তাহাতে প্রয়োজন নাই। এইটুকু মানিলেই হইল স্বভাবতই মান্থবের মন সকল জিনিষকেই মনের জিনিষ করিয়া লইতে চায়।

তাই আমরা যখন একটা ছবি দেখি তগন এই প্রশ্ন করি এই ছবির ভাবটা কী ? অর্থাৎ ইছাতে তো হাতের কাজের নৈপুণ্য দেখিলাম, চোখে দেখার বৈচিত্র্য দেখিলাম, কিন্তু ইছার মধ্যে চিত্তের কোন্রপ দেখা যাইতেছে—ইছার ভিতর হইতে মন মনের কাছে কোন্লিপি পাঠাইতেছে ? দেখিলাম একটা গাছ—কিন্তু গাছ তো চের দেখিয়াছি, এ গাছের অন্তরের কণাটা কী, অথবা যে আঁকিল গাছের

মধ্য দিয়া তার অন্তরের কথাটা কী সেটা যদি না পাইলাম তবে গাছ-আঁকিয়া লাভ কিসের-? অবশু উদ্ভিদ্তত্ত্বের বইয়ে যদি গাছের নমুনা-দিতে হয় তবে সে আলাদা কথা। কেননা সেথানে সেটা চিত্র নয়. সেটা দৃষ্টাস্ত।

শুধু-রূপ শুধু-ভাব কেবল আমাদের গোচর হয় মাত্র। "আমাকে দেখো" "আমাকে জানো" তাহাদের দাবি এই পর্যান্ত। কিন্তু "আমাকে রাখো" এ দাবি করিতে হইলে আরো কিছু চাই। মনের আম-দরবারে আপন-আপন রূপ লইয়া ভাব লইয়া নানা জিনিষ হাজির হয়, মন তাহাদের কাহাকেও বলে, "বোসো," কাহাকেও বলে "আছা যাও।"

যাহারা আটিষ্ট তাহাদের লক্ষ্য এই যে তাহাদের স্কষ্ট পদার্থ মনের দরবারে নিত্য আসন পাইবে। যে সব গুণীর স্কৃষ্টিতে রূপ আপনার প্রমাণে, ভাব আপনার লাবণ্যে, প্রতিষ্ঠিত হইয়া আসিয়াছে তাহারাই ক্লাসিক হইয়াছে, তাহারাই নিতা হইয়াছে।

অভএব চিত্রকলায় ওস্তাদের ওস্তাদী, রূপে ও ভাবে তেমন নয়, যেমন প্রমাণে ও লাবণ্যে। এই সত্য-ওজনের আন্দাজটি পুঁথিগত বিস্থায় পাইবার জো নাই। ইহাতে স্বাভাবিক প্রতিভার দরকার। দৈহিক ওজনবোধটি স্বাভাবিক হইয়া উঠিলে তবেই চলা সহজ হয়। তবেই নৃতন নৃতন বাধায়, পথের নৃতন নৃতন আঁকেবাঁকে আমরা দেহের গতিটাকে অনায়াসে বাহিরের অবস্থার সঙ্গে তানে লয়ে মিলাইয়া চলিতে পারি। এই ওজনবোধ একেবারে ভিতরের জিনিষ যদি না হয় তবে রেলগাড়ির মতো একই বাধা রাস্তায় কলের টানে চলিতে হয়, এক ইঞ্চি ডাইনে বাঁয়ে হেলিলেই সর্বনাশ। তেমনি রূপ ও ভাবের সম্বন্ধে যার ওজনবোধ অস্তরের জিনিষ সে "নব-নবোন্মেবশালিনী বৃদ্ধির" পথে কলাস্টেকে চালাইতে পারে। যার সে বোধ নাই সে ভয়ে ভয়ের একই বাঁধা রাস্তায় কিলে চইয়া কারিগর

্ছ্ইয়া ওঠে, সে সীমার সঙ্গে সীমার নৃতন সম্বন্ধ জ্বমাইতে পারে না । এই জ্বন্থ নৃতন সম্বন্ধমাত্রকে সে বাঘের মতো দেখে।

যাহা হউক এতক্ষণ ছবির ষড়কের আমরা হৃটি অঙ্গ দেখিলাম, বহিরক ও অন্তরঙ্গ। এইবার পঞ্চম অক্ষে বাহির ও ভিতর যে-কোঠায় এক হইয়া মিলিয়াছে তাহার কথা আলোচনা করা যাক্। সেটার নাম "দাদৃশ্রুং"। নকল করিয়া যে সাদৃশ্র মেলে এতক্ষণে সেই কথাটা আসিয়া পড়িল এমন যদি কেহ মনে করেন তবে শাস্ত্রবাক্য তাঁহার পক্ষে রুখা হইল। ঘোড়াগোরুকে ঘোড়াগোরু করিয়া আঁকিবার জ্বা রেখা প্রমাণ ভাব লাবণাের এত বড়ো উল্লোগপর্ব কেন ? তাহা হইলে এমন কথাও কেহ মনে করিতে পারেন উত্তর-গোগৃহে গোরু-চুরি কাণ্ডের জ্বাই উল্লোগ পর্বর, কুরুক্তেরেযুদ্ধের জ্বা নহে।

সাদৃশ্রের ত্ইটা দিক আছে। একটা, রূপের সঙ্গে রূপের সাদৃশ্র; আর-একটা, ভাবের-সঙ্গে রূপের সাদৃশ্র। একটা বাহিরের, একটা ভিতরের। তুটাই দরকার। কিন্তু সাদৃশ্রকে মুখাভাবে বাহিরের বলিয়া ধরিয়া লইলে চলিবে না।

যথনি রেখা ও প্রমাণের কথা ছাড়াইয়। ভাব লাবণ্যের কথা পাড়া ছইয়াছে তথনি বোঝা গিয়াছে গুণীর মনে যে ছবিটি আছে সে প্রধানত রেখার ছবি নহে তাহা রসের ছবি। তাহার মধ্যে এমন একটি অনির্বাচনীয়তা আছে যাহা প্রকৃতিতে নাই। অস্তরের সেই অমৃতরসের ভাবছবিকে বাহিরে দৃশুমান করিতে পারিলে তবেই রসের সহিত রূপের সাদৃশু পাওয়া যায়, তবেই অস্তরের সহিত বাহিরের মিল হয়। অদৃশু তবেই দৃশুে আপনার প্রতিরূপ দেখে। নানারকম চিত্রবিচিত্র করা গেল, নৈপুণ্যের অস্ত রহিল না, কিন্তু ভিতরের রসের ছবির সঙ্গে বাহিরের ক্লপের ছবির সাদৃশু রহিল না; রেখাভেদ ও প্রমাণের সঙ্গে ভাব ও লাবণাের জ্যোড় মিলিল না; —হয়তো রেখার দিকে ক্রটি রহিল নয়তো

ভাবের দিকে-পরম্পর পরস্পরের সদৃশ হইল না। বরও আসিল, কনেও আসিল, কিন্তু অশুভ লগ্নে মিলনের মন্ত্র ব্যর্থ হইয়া গেল। মিষ্টার-মিতরে জনাঃ, বাহিরের লোক হয়তো পেট ভরিয়া সন্দেশ খাইয়া খুব জয়-ধ্বনি করিল কিন্তু অন্তরের খবর যে জানে সে বুঝিল সব মাটি হইয়াছে! চোথ-ভোলানো চাতুরীতেই বেশি লোক মজে, কিন্তু, রূপের সঙ্গে রুসের সাদৃগ্যবোধ যার আছে, চোথের আড়ে তাকাইলেই যে-লোক বুঝিতে পারে রসটি রূপের মধ্যে ঠিক আপনার চেহারা পাইয়াছে কিনা, সেই তো রসিক। বাতাস যেমন স্থর্যোর কিরণকে চারিদিকে ছড়াইয়া দিবার কাজ করে তেমনি গুণীর স্ষ্ট কলাসৌন্দর্য্যকে লোকালয়ের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া দিবার ভার সেই রসিকের উপর। কেননা যে ভরপূর করিয়া পাইয়াছে দে স্বভাবতই না দিয়া থাকিতে পারে না,—দে জ্বানে তর্নষ্টং যন্ন দীয়তে। সৰ্বত্ত এবং সকল কালেই মানুষ এই মধ্যস্থকে মানে। ইহারা ভাবলোকের ব্যাঙ্কের কর্ত্তা—এরা নানাদিক হইতে নানা ভিপজিটের টাকা পায়—দে টাকা বদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্ত নহে;— সংসারে নানা কারবারে নানা লোক টাকা খাটাইতে চায়, তাহাদের নিজের মূলধন যথেষ্ট নাই—এই ব্যান্ধার নহিলে তাহাদের কাজ বন্ধ ।

এমনি করিয়া রূপের ভেদ প্রমাণে বাঁধা পড়িল, ভাবের বেগ লাবণ্যে সংযত হইল, ভাবের সঙ্গে রূপের সাদৃশু পটের উপর স্থসম্পূর্ণ হইয়া ভিতরে বাহিরে পূরাপূরি মিল হইয়া গেল—এই তো দব চুকিল। ইহার পর আর বাকি রহিল কী ?

কিন্তু আমাদের শিল্পশাস্ত্রের বচন এখনো যে ফুরাইল না! স্বয়ং জৌপদীকে সে ছাড়াইয়া গেল। পাঁচ পার হইয়া যে ছয়ে আসিয়া ঠেকিল দেটা "বর্ণিকাভঙ্গং।" রঙের মহিমা।

এইখানে বিষম থট্কা লাগিল। আমার পাশে এক গুণী বসিয়া

আছেন তাঁরই কাছ হইতে এই শ্লোকটি পাইয়াছি। তাঁহাকে জিজ্ঞাসঃ করিলাম, রূপ, অর্থাৎ রেখার কারবার যেটা বড়কের গোড়াতেই আছে আর এই রঙের ভঙ্গী যেটা তার সকলের শেষে স্থান পাইল চিত্রকলায় এ ছটোর প্রাধান্ত ভুলনায় কার কত ?

তিনি বলিলেন, বলা শক্ত।

তাঁর পক্ষে শক্ত বই কী ? ছটির পরেই যে তাঁর অস্তরের টান, এমন স্থলে নিরাসক্ত মনে বিচার করিতে বসা তাঁর দারা চলিবে না। আমি অব্যবসায়ী, অতএব বাহির হইতে ঠাহর করিয়া দেখা আমার পক্ষে সহজ্ঞ।

রং আর রেখা এই হুই লইয়াই পৃথিবীর সকল রূপ আমাদের চোখে পড়ে। ইহার মধ্যে রেখাটাতেই রূপের সীমা টানিয়া দেয়। এই সীমার নির্দেশই ছবির প্রধান জিনিষ। অনির্দিষ্টতা গানে আছে, গঙ্কে আছে কিন্তু ছবিতে থাকিতে পারে না।

এই জন্মই কেবল রেখাপাতের দ্বারা ছবি হইতে পারে কিন্তু কেবল বর্ণপাতের দ্বারা ছবি হইতে পারে না। বর্ণটা রেখার আফুয়ঙ্গিক।

সাদার উপরে কালোর দাগ এই হইল ছবির গোড়া। আমরা স্ষ্টিতে যাহা চোথে দেখিতেছি তাহা অসীম আলোকের সাদার উপরকার সদীম দাগ। এই দাগটা আলোর বিরুদ্ধ তাই আলোর উপরে ফুটিয়া উঠে। আলোর উণ্টা কালো, আলোর বুকের উপরে ইহার বিহার।

কালো আপনাকে আপনি দেখাইতে পারে না। স্বয়ং সে শুঞু অন্ধকার, দোয়াতের কালীর মতো। সাদার উপর যেই সে দাগ কাটে অমনি সেই মিলনে সে দেখা দেয়। সাদা আলোকের পটটি বৈচিত্তাহীন ও স্থির, তার উপরে কালো রেখাটি বিচিত্তানৃত্যে ছন্দে ছন্দে ছবি হইয়া উঠিতেছে। শুল্ল ও নিস্তুদ্ধ অসীম রক্ষতগিরিনিভ, তারই বুকের উপর কালীর পদক্ষেপ চঞ্চল হইয়া সীমায় সীমায় রেখায় রেখায় ছবির পরে ছবির ছাপ মারিতেছে। কালীরেখার সেই নৃত্যের ছন্দটি লইয়া চিত্র-কলার রূপভেদাঃ প্রমাণানি। নৃত্যের বিচিত্র বিক্ষেপগুলি রূপের ভেদ, আর তার ছন্দের তালটিই প্রমাণ।

আলো আর কালো অর্থাৎ আলো আর না-আলোর দ্বন্দ ধুবই একান্ত। রংগুলি তারই মাঝধানে মধ্যস্থতা করে। ইহারা যেন বীণার আলাপের মীড়—এই মীড়ের দ্বারা স্থর যেন স্থরের অতীতকে পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে ইসারায় দেখাইয়া দেয়—ভঙ্গীতে ভঙ্গীতে স্থর আপনাকে অতিক্রম করিয়া চলে। তেমনি রঙের ভঙ্গী দিয়া রেখা আপনাকে অতিক্রম করে; রেখা যেন অরেণার দিকে আপন ইসারা চালাইতে পাকে। রেখা জিনিষট। স্থনির্দিষ্ট,—আর রং জিনিষটা নির্দিষ্ট অনিন্দিষ্টের সেতু, তাহা সাদা কালোর মাঝখানকার নানা টানের মীড়। সীমার বাঁধনে বাঁধা কালো-রেথার তারটাকে সাদা ষেন খুব তীত্র করিয়া আপনার দিকে টানিতেছে, কালো তাই কড়ি হইতে অতিকোমলের ভিতর দিয়া রঙে রঙে অসীমকে স্পর্শ করিয়া চলিয়াছে। তাই বলিতেছি রং জিনিষটা রেখা এবং অরেথার মাঝখানের সমস্ত ভঙ্গী। রেখা ও অরেখার মিলনে যে ছবির সৃষ্টি সেই ছবিতে এই মধ্যস্থের প্রয়োজন। অরেখ সাদার বুকের উপর যেখানে রেখা-কালীর নৃত্য সেখানে এই त्रःश्वनि यात्रिनी। भारत ইहारमत नाम मकरनत भारत थाकिरनछ ইহাদের কাজ নেহাৎ কম নয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি সাদার উপর শুধু-রেথার ছবি হয়, কিন্তু সাদার উপর শুধু-রঙে ছবি হয় না। তার কারণ, রং জিনিষটা মধ্যস্থ— হুই পক্ষের মাঝখানে ছাড়া কোনো স্বতন্ত্র জায়গায় তার অর্থই পাকে না।

এই গেল বণিকাভঙ্গ।

এই ছবির ছয় অঙ্গের সঙ্গে কবিতার কিরূপ মিল আছে তাই। দেখাইলেই কথাটা বোঝা হয়তো সহজ হইবে।

ছবির স্থূল উপাদান যেমন রেখা তেমনি কবিতার স্থূল উপাদান হইল বাণী। সৈন্তদলের চালের মতো সেই বাণীর চালে একটা ওজন একটা প্রমাণ আছে—তাহাই ছন্দ। এই বাণী ও বাণীর প্রমাণ বাহিরের অঙ্গ, ভিতরের অঙ্গ ভাব ও মাধুর্যা।

এই বাহিরের সঙ্গে ভিতরকে মিলাইতে হইবে। বাহিরের কথাগুলি ভিতরের ভাবের সদৃশ হওয়া চাই; তাহা হইলেই সমস্তটায় মিলিয়া কবির কাব্য কবির কল্পনার সাদৃশু লাভ করিবে।

বহিঃসাদৃশু, অর্থাৎ রূপের সঙ্গের রাদৃশু, অর্থাৎ যেটাকে দেখা যায় সেইটাকে ঠিকঠাক করিয়া বর্ণনা করা কবিতার প্রধান জিনিষ নহে। তাহা কবিতার লক্ষ্য নহে উপলক্ষ্য মাত্র। এইজন্য বর্ণনামাত্রই যেকবিতার পরিণাম, রসিকেরা তাহাকে উঁচুদরের কবিতা বলিয়া গণ্য করেন না। বাহিরকে ভিতরের করিয়া দেখা ও ভিতরকে বাহিরের রূপে ব্যক্ত করা ইহাই কবিতা এবং সমস্ত আর্টেরই লক্ষ্য।

স্ষ্টিকর্ত্তা একেবারেই আপন পরিপূর্ণতা হইতে সৃষ্টি করিতেছেন তাঁর আর-কোনো উপসর্গ নাই। কিন্তু বাহিরের সৃষ্টি মামুষের ভিতরের তারে ঘা দিয়া যখন একটা মানস পদার্থকে জন্ম দেয়, যখন একটা রসের স্কর বাজায় তখনই সে আর থাকিতে পারে না, বাহিরে সৃষ্ট হইবার কামনা করে। ইহাই মামুষের সকল সৃষ্টির গোড়ার কথা। এই জন্মই মামুষের সৃষ্টিতে ভিতর বাহিরের ঘাত প্রতিঘাত। এই জন্ম মামুষের সৃষ্টিতে বাহিরের জগতের আধিপত্য আছে। কিন্তু একাধিপত্য যদি থাকে, যদি প্রকৃতির ধামা-ধরা হওয়াই কোনো আটি ষ্টের কাজ হয় তবে তার দ্বারা সৃষ্টিই হয় না। শরীর বাহিরের খাবার খায় বটে কিন্তু তাহাকে অবিক্কত বমন করিবে বলিয়া নয়। নিজের মধ্যে তাহার বিকার জন্মাইয়া তাহাকে নিজের করিয়া লইবে বলিয়া। তখন সেই খাল্প একদিকে রসরক্তরূপে বাল্থ আকার, আরেক দিকে শক্তি স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্য-রূপে আন্তর আকার ধারণ করে। ইহাই শরীরের স্পষ্টিকার্য্য। মনের স্পষ্টিকার্য্যও এমনিতরো। তাহা বাহিরের বিশ্বকে বিকারের দ্বারা যখন আপনার করিয়া লয় তখন সেই মানস পদার্থটা একদিকে বাক্য রেখা স্থর প্রভৃতি বাল্থ আকার, অন্তদিকে সৌন্দর্য্য শক্তি প্রভৃতি আন্তর আকার ধারণ করে। ইহাই মনের স্পষ্টি—যাহা দেখিলাম অবিকল তাহাই দেখানো স্পষ্টি নহে।

ভারপরে, ছবিতে যেমন বর্ণিকাভঙ্গং, কবিতায় তেমনি ব্যঞ্জনা (Suggestiveness)। এই ব্যঞ্জনার দ্বারা কথা আপনার অর্থকে পার হইয়া যায়। যাহা বলে তার চেয়ে বেশি বলে। এই ব্যঞ্জনা ব্যক্ত ও অব্যক্তর মাঝখানকার মীড়। কবির কাব্যে এই ব্যঞ্জনা বাণীর নির্দ্দিষ্ট অর্থের দ্বারা নছে, বাণীর অনির্দ্দিষ্ট ভঙ্গীর দ্বারা, অর্থাৎ বাণীর রেখার দ্বারা নহে, তাহার রঙের দ্বারা স্ষ্ট হয়।

আসল কথা, সকল প্রক্কত আর্টেই একটা বাহিরের উপকরণ, আর একটা তিন্তের উপকরণ থাকা চাই—অর্থাৎ একটা রূপ, আর একটা ভাব। সেই উপকরণকে সংযমের দ্বারা বাঁধিয়া গড়িতে হয়; বাহিরের বাঁধন প্রমাণ, ভিতরের বাঁধন লাবণ্য। তার পরে সেই ভিতর বাহিরের উপকরণকে মিলাইতে হইবে কিসের জন্ত গুণাল্ভার জন্ত। কিসের সঙ্গে নাদৃভা গুনা, ধ্যানরূপের সঙ্গে কল্পরূপের সঙ্গে নাদৃভা । বাহিরের রূপের সঙ্গে নাদৃভাই যদি মুখ্য লক্ষ্য হয় তবে ভাব ও লাব্ণ্য কেবল যে আবশ্রক হয় না তাহা নহে, তাহা বিরুদ্ধ হইয়া দাঁড়ায়। এই সাদৃভাটিকে ব্যঞ্জনার রঙে রঙাইতে পারিলে সোনায় সোহাগা—কারণ তথন তাহা সাদৃভার চেয়ে বড়ো হইয়া ওঠে,—তথন তাহা কতটা যে

বলিতেছে তাহা স্বয়ং রচয়িতাও জ্বানে না—তথন স্ষ্টেকর্ত্তার স্কৃষ্টি তাহার সংক্রমেন্ড ছাডাইয়া যায়।

অতএব, দেখা যাইতেছে ছবির যে ছয় অঙ্গ, সমস্ত আর্টের অর্থাৎ আনন্দর্মপেরই তাই।

2055

## শরৎ

ংরেজের সাহিত্যে শরৎ প্রোচ। তার যৌবনের টান সবটা আলগা হয় নাই, ওদিকে তাকে মরণের টান ধরিয়াছে। এখনো সব চুকিয়া যায় নাই কেবল সব ঝরিয়া যাইতেছে।

একজন আধুনিক ইংরেজ কবি শরৎকে সম্ভাবণ করিয়া বলিতেছেন, "তোমার ঐ শীতের আশকাকুল গাছগুলাকে কেমন যেন আজ ভূতের মতো দেখাইতেছে; হায় রে, তোমার কুঞ্জবনের ভাঙা হাট, তোমার ঐ ভিজা পাতার বিবাগী হইয়া বাহির হওয়া! যা অভীত এবং যা আগামী তাদের বিষধ বাসরশযা ভূমি রচিয়াছ। যা-কিছু ফ্রিয়মাণ ভূমি তাদেরই বাণী, যত-কিছু গতন্তশোচনা ভূমি তারই অধিদেবতা।"

কিন্তু এ শরৎ আমাদের শরৎ একেবারেই নয়, আমাদের শরতের নীল চোখের পাতা দেউলে-হওয়া যৌবনের চোখের ফলে ভিজিয়া ওঠে নাই। আমার কাছে আমাদের শরৎ শিশুর মূর্ত্তি ধরিয়া আসে। পে একেবারে নবীন। বর্ষার গর্ভ হইতে এইমাত্র জন্ম লইয়া ধরণী ধাত্রীর কোলে শুইয়া সে হাসিতেছে।

তার কাঁচা দেহখানি; সকালে শিউলিফুলের গন্ধটি সেই কচি-গান্তের গন্ধের মতো। আকাশে আলোকে গাছেপালায় যা-কিছু রং দেখিতেছি সে তো প্রাণেরই রং, একেবারে তাজ্ঞা।

প্রাণের একটি রং আছে। তা ইক্রথমুর গাঁঠ হইতে চুরি-করা লাল
নীল সবুজ হল্দে প্রভৃতি কোনো বিশেষ রং নয়; তা কোমলতার
রং। সেই রং দেখিতে পাই ঘাসে পাতায়, আর দেখি মাম্বের গায়ে।
জন্তর কঠিন চর্ম্মের উপরে সেই প্রাণের রং ভালো করিয়া ফুটিয়া
ওঠে নাই সেই লজ্জায় প্রকৃতি তাকে রং-বেরঙের লোমের ঢাকা দিয়া
ঢাকিয়া রাখিয়াছে। মাম্বের গা-টিকে প্রকৃতি অনার্ত করিয়া চুম্বন
করিতেছে।

বোকে বাড়িতে হইবে তাকে কড়া হইলে চলিবে না, প্রাণ সেইজ্ঞ্জ কোমল। প্রাণ জিনিষটা অপূর্ণতার মধ্যে পূর্ণতার ব্যঞ্জনা। সেই ব্যঞ্জনা যেই শেষ হইয়া যায় অর্থাৎ যখন, যা আছে কেবলমাত্র তাই আছে, তার চেয়ে আরো-কিছুর আভাস নাই তখন মৃত্যুতে সমস্তটা কড়া হইয়া ওঠে, তখন লাল নীল সকল রকম রংই থাকিতে পারে কেবল প্রাণের রং থাকে না।

শরতের রংটি প্রাণের রং। অর্থাৎ তাহা কাঁচা, বড়ো নরম।
রোক্রটি কাঁচা সোনা, সবুজ্বটি কচি, নীলটি তাজা। এইজক্স শরতে
নাড়া দেয় আমাদের প্রাণকে, যেমন বর্ষায় নাড়া দেয় আমাদের ভিতরমহলের হৃদয়কে, যেমন বৃদস্থে নাড়া দেয় আমাদের বাহির-মহলের
যৌবনকে।

বলিতেছিলাম শরতের মধ্যে শিশুর ভাব। তার, এই-হাসি, এই-কারা। সেই হাসিকারার মধ্যে কার্য্যকারণের গভীরতা নাই, তাহা এম্নি হান্ধাভাবে আদে এবং যায় যে, কোপাও তার পায়ের দাগটুকু পড়ে না,—জ্বলের ঢেউয়ের উপরটাতে আলোছায়া ভাইবোনের মতে। যেমন কেবলই ছুরস্তপনা করে অপচ কোনো চিহ্ন রাখে না।

ছেলেদের হাসিকারা প্রাণের জিনিষ, হৃদয়ের জিনিষ নহে। প্রাণ জিনিষটা ছিপের নৌকার মতো ছুটিয়া চলে তাতে মাল বোঝাই নাই; সেই ছুটিয়া-চলা প্রাণের হাসিকারার ভার কম। হৃদয় জিনিষটা বোঝাই নৌকা, সে ধরিয়া রাখে, ভরিয়া রাখে,—তার হাসিকারা চলিতে চলিতে ঝরাইয়া ফেলিবার মতো নয়। যেমন ঝরনা, সে ছুটিয়া চলিতেছে বলিয়াই ঝলমল করিয়া উঠিতেছে। তার মধ্যে ছায়া আলোর কোনো বাসা নাই, বিশ্রাম নাই। কিন্তু এই ঝরনাই উপত্যকায় যে সরোবরে গিয়া পড়িয়াছে, সেখানে আলো যেন তলায় ডুব দিতে চায়, সেখানে ছায়া যেন জলের গভীর অন্তরঙ্গ হইয়া উঠে। সেখানে স্তর্জতার ধ্যানের আসন।

কিন্তু প্রাণের কোথাও আসন নাই, তাকে চলিতেই হইবে, তাই শরতের হাসিকারা কেবল আমাদের প্রাণপ্রবাহের উপরে ঝিকিমিকি করিতে থাকে, যেখানে আমাদের দীর্ঘনিশ্বাসের বাসা সেই গভীরে গিয়া সে আটকা পড়ে না। তাই দেখি শরতের রৌদ্রের দিকে তাকাইয়া মনটা কেবল চলি-চলি করে, বর্ষার মতো সে অভিসারের চলা নয়, সে অভিমানের চলা।

বর্ষায় যেমন আকাশের দিকে চোপ যায় শরতে তেমনি মাটির দিকে।
আকাশ-প্রাঙ্গণ হইতে তথন সভার আন্তরণখানা গুটাইয়া লওয়া হইতেছে,
এখন সভার জায়গা হইয়াছে মাটির উপরে। একেবারে মাঠের এক পার
হইতে আর এক পার পর্যন্ত সবুজে ছাইয়া গেল, সেদিক হইতে আর
চোথ কেরানো যায় না।

শিশুটি কোল জুড়িয়া বসিয়াছে সেইজ্বন্তই মায়ের কোলের দিকে

এমন করিয়া চোথ পড়ে। নবীন প্রাণের শোভায় ধরণীর কোল আজ্ব এমন ভরা। শরৎ ৰড়ো বড়ো গাছের ঋতু নয়, শরৎ ফসলক্ষেতের ঋতু। এই ফসলের ক্ষেত একেবারে মাটির কোলের জিনিষ। আজ্ব মাটির যত আদর সেইখানেই হিল্লোলিত, বনস্পতি দাদারা একধারে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া তাই দেখিতেছে।

এই ধান, এই ইক্ষ্, এরা যে ছোটো, এরা যে অল্পকালের জপ্ত আদে, ইহাদের যত শোভা যত আনন্দ সেই হুদিনের মধ্যে ঘনাইয়া তুলিতে হয়। সুর্য্যের আলো ইহাদের জপ্ত যেন পথের ধারের পানসত্রের মতো—ইহারা তাড়াতাড়ি গগুরু ভরিয়া সুর্য্যাকিরণ পান করিয়া লইয়াই চলিয়া যায়—বনস্পতির মতোজন বাতাস মাটিতে ইহাদের অনপানের বাঁধাবরাদ নাই; ইহারা পৃথিবীতে কেবল আতিথাই পাইল, আবাস পাইল না। শরৎ পৃথিবীর এই সব ছোটোদের এই সব কাজীবীদের ক্ষণিক উৎসবের ঋতু। ইহারা যথন আসে তথন কোল ভরিয়া আসে, যথন চলিয়া যায় তথন শৃত্য প্রান্তরটা শূন্য আকাশের নিচে হা-হা করিতে থাকে। ইহারা পৃথিবীর সবুজ মেঘ, হঠাৎ দেখিতে দেখিতে ঘনাইয়া ওঠে, তার পরে প্রচুর ধারায় আপন বর্ষণ সারিয়া দিয়া চলিয়া যায়, কোথাও নিজের কোনো দাবিদাওয়ার দলিল রাখে না।

আমরা তাই বলিতে পারি, হে শরং, তুমি শিশিরাশ্র ফেলিতে ফেলিতে গত এবং আগতের ক্ষণিক মিলনশ্যা পাতিয়াছ। যে বর্জমানটুকুর জন্য অতীতের চতুর্দোলা দ্বারের কাছে অপেক্ষা করিয়া আছে, তুমি তারি মুখচুম্বন করিতেছ, তোমার হাসিতে চোথের জল গড়াইয়া পড়িতেছে।

মাটির কন্যার আগমনীর গান এই তো সেদিন বাজিল। মেঘের নন্দীভূঙ্গী শিগু বাজাইতে বাজাইতে গৌরী শারদাকে এই কিছু দিন হইল ধরা-জননীর কোলে রাখিয়া গেছে। কিন্তু বিজ্ঞয়ার গান বাজিতে আর তো দেরি নাই; শ্মশানবাসী পাগলটা এল বলিয়া,—তাকে তো ফিরাইয়া দিবার জো নাই;—হাসির চক্ত্রকলা তার ললাটে লাগিয়া আছে, কিন্তু তোর জ্ঞায় ক্রায় কাল্লার মন্দাকিনী।

শেষকালে দেখি ঐ পশ্চিমের শরং আর এই পূর্বদেশের শরৎ একই জায়গায় আসিয়া অবসান হয়—সেই দশনী রাত্রির বিজয়ার গানে। পশ্চিমের কবি শরতের দিকে তাকাইয়া গাহিতেছেন, "বসস্ত তার উৎসবের সাজ বুধা সাজাইল, তোমার নিঃশব্দ ইঙ্গিতে পাতার শর পাতা থসিতে থসিতে সোনার বৎসর আজ মাটিতে মিশিয়া মাটি হইল বে!"—তিনি বলিতেছেন, "ফাল্পনের মধ্যে মিলন-পিপাসিনীর বে রস-ব্যাকুলতা তাহা শাস্ত হইয়াছে, জৈটের মধ্যে তপ্ত-নিশ্বাস-বিক্ষুদ্ধ যে হৃৎস্পন্দন তাহা স্তব্ধ হইয়াছে। ঝড়ের মাতনে লগুভগু অরণ্যের গায়ন সভায় তোমার ঝোড়ো বাতাসের দল তাহাদের প্রেতলোকের ক্ষুত্রবীণায় তার চড়াইতেছে তোমারি মৃত্যুশোকের বিলাপ গান গাহিবে বলিয়া। তোমার বিনাশের শ্রী তোমার সৌন্দর্যের বেদনা ক্রমে স্কৃতীব্র হইয়া উঠিল, হে বিলীয়মান মহিমার প্রতিক্রপ!"

কিন্তু তবুও পশ্চিমে যে শরৎ, বাঙ্গের ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া আদে, আর আমাদের ঘরে যে শরং মেঘের ঘোমটা সরাইয়া পৃথিবীর দিকে হাসি মুখ্থানি নামাইয়া দেখা দেয়, তাদের হুইয়ের মধ্যে রূপের এবং ভাবের তফাৎ আছে। আমাদের শরতে আগমনীটাই ধূয়া। সেই ধূয়াতেই বিজ্ঞার গানের মধ্যেও উৎসবের তান লাগিল। আমাদের শরতে বিজ্ঞেদ-বেদনার ভিতরেও একটা কথা লাগিয়া আছে যে, বারে বারে নৃতন করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া আসিবে বলিয়াই চলিয়া যায়—তাই ধরার আঙিনায় আগমনী-গানের আর অস্তু নাই। যে লইয়া যায় সেই

আবার ফিরাইয়া আনে। তাই সকল উৎসবের মধ্যে বড়ো উৎসব এই হারাইয়া ফিরিয়া পাওয়ার উৎসব।

কিন্তু পশ্চিমে শরতের গানে দেখি পাইয়া হারানোর কথা।
তাই কবি গাহিতেছেন, "তোমার আবির্জাবই তোমার তিরোভাব।

যাত্রা এবং বিদায় এই তোমার ধ্রা, তোমার জীবনটাই মরণের
আড়ন্থর; আর তোমার সমারোহের পরম পূর্ণতার মধ্যেও তুমি মায়া,
তুমি স্বপ্ন।"

১৩২২

## চি ঐর উুক্রি

## চিঠির টুক্রি

শাস্তিনিকেতন ১৯ চৈত্র, ১৩৩২

সেই পাগল কবি বেচারা দিন তিনেক এখানে ছিল। কথায়বা**র্দ্তা**য় হঠাৎ তাকে পাগল ব'লে চেনা যায় না। একটুখানির জন্মে ওর তার ছিঁতে গেছে অথচ হয়তো ওর যন্ত্রটি ভালো ক'রেই গড়া ছিল। আমাদের সকলের মধ্যেই একটা পাগল আছে, সে আমাদের সক দেখা ও ভাবার মধ্যে নিজের খেয়ালী রং মিশিয়ে দেয়, আমাদের ছবির মধ্যে নিজের তুলি বুলোয়, আমাদের গানের মধ্যে নিজের স্থর লাগিয়ে বদে। কলের মধ্যে আঁঠির কর্ত্তা হচ্চেন জ্ঞানী, তিনি তাকে পাকা রকমে পাছারা দেন, আর ফলের মধ্যেকার পাগল ব'সে ব'সে খামকা ভার খোসার উপর রং মাখায়, বে-খোসা ফেলে দিতে হবে; তার শাঁসের মধ্যে রসের সাধনা করে যে-শাঁস ছদিনে যাবে নষ্ট হয়ে; তাতে পাগলের থেয়াল নেই। যে-পাগলের তুলি রং দিতে গিয়ে থোঁচা দিয়ে বসে, তাকে নিয়েই বিপদ। জীবনের মধ্যে পাগলের গোঁচা সম্পূর্ণ এড়ানো চলে না-এড়াতে পারলে বেশ ঠাণ্ডা হয়ে দিনে ঘুমিয়ে তাসপাশা খেলে নিরাপদভাবে সংসার্যাত্রা ক'রে নাতিনাৎনীর মুখ দেখে কোম্পানীর কাগজ জমিয়ে আয়ুটিকে বায়ুর ধাকা থেকে বাঁচিয়ে চলা যেতে পারত। সে আর হয়ে উঠল না।

২৩ অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩

কিছু খবর দেবার চেষ্টা করব। নইলে চিঠি বেশি ভারি হয়ে পডে। অনেকদিন থেকে চিঠিতে খবর চালান দেবার অভ্যাস চলে গেছে। এটা একটা ত্রুটি। কেননা আমরা খবরের মধ্যেই বাস করি। যদি তোমাদের কাছে থাকতুম তাহোলে তোমরা আমাকে নানাবিধ चनरतत मर्पार्ट रनचराज, की रहारना अनः एक अन अनः की कतन्म এইগুলোর মধ্যে গেঁথে নিয়ে তবে আমাকে স্পষ্ট ধরতে পারা যায়। চিঠির প্রধান কাজ হচেচ সেই গাঁথন স্ত্রটিকে যথাসম্ভব অবিচ্ছিন্ন ক'রে রাখা। আমি যে বেঁচে বর্ত্তে আছি সেটা হোলো একটা সাধারণ তথ্য—কিন্তু সেই আমার থাকার সঙ্গে আমার চারিদিকের বিচিত্র যোগবিয়োগের ঘাতপ্রতিঘাতের দারাই আমি বিশেষভাবে প্রত্যক্ষগোচর। এইজন্মেই চিঠিতে খবর দিতে হয়—দূরে থাকলে পরস্পরের মধ্যে সেই প্রত্যক্ষতাকে চালাচালি করবার দরকার হয়। প্রয়োজনটা বুঝি কিন্তু সত্যিকার চিঠি লেখার যে আর্ট সেটা খুইয়ে বসে আছি। তার কারণ হচ্চে কাছে থাকলে তুমি আমাকে আমার চারিদিকের নব নব ব্যাপারের সঙ্গে মিলিয়ে যেমন ক'রে দেখতে, আমি নিজেকে তেমন ক'রে দেখিনে। অন্তমনস্ক স্বভাবের জন্তে আমি চারিদিককে বড়ো বেশি বাদ দিয়ে দেখি। সেইজ্বতো যা ঘটে তা পরক্ষণেই ভুলে যাই—ঐতিহাসিকের মতো ঘটনাগুলোকে দেশকালের সঙ্গে গেঁথে রাখতে পারিনে। তার মৃষ্কিল আছে। তোমরা কেউ যথন আমার সম্বন্ধে কোনে। নালিশ উপস্থিত করে। তথন তোমাদের পক্ষের প্রমাণগুলোকে বেশ স্থসম্বদ্ধ সাজিয়ে ধরতে পারো—আমার পক্ষের প্রমাণগুলো দেখি আমার আনমনা চিত্তের নানা ফাঁকের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে গেছে। আমি কেবল আমার ধারণা উপস্থিত করতে

পারি। কিন্তু ধারণা জিনিষ্টা বছবিস্থৃত প্রমাণের সন্মিলনে তৈরী। সে প্রমাণগুলোকে স্পিনে দিয়ে সাক্ষ্যমঞ্চে আনা যায় না। যাদের ধারণাগুলো শনিগ্রহের মতো বছ প্রমাণমগুলের দ্বারা সর্ব্বদাই পরিবেষ্টিত তাদের ধারণার সক্ষে আমার ধারণার ঠোকাঠুকি হোলে আমার পক্ষেই ছর্বিপাক ঘটে।

শাস্তিনিকেতন ২৭ পৌষ, ১৩৩৩

আমার মনটা স্থভাবতই নদীর ধারার মতো, চলে আর বলে একসঙ্গেই,—বোবার মতো অবাক হয়ে বইতে পারে না। এটা যে ভালো অভ্যাস তা নয়। কারণ মুছে ফেলবার কথাকে লিখে ফেললে তাকে খানিকটা স্থায়িত্ব দেওয়া হয়—যার বাঁচবার দাবী নেই সেও বাঁচবার জন্তে লড়তে থাকে। ডাক্তারী শাস্ত্রের উন্নতির কল্যাণে অনেক মামুষ খামকা বেঁচে থাকে প্রকৃতি যাকে বাঁচবার পরোয়ানা দিয়ে পাঠাননি—তারা জীবলোকের অন্ন ধ্বংস করে। আমাদের মনে যখন যা উপস্থিত হয় তার পাসপোর্ট বিচার না ক'রেই ভাকে যদি লেখনরাজ্যে চুকতে দেওয়া হয় তাহোলে সে গোলমাল ঘটাতে পারে। যে কথাটা কণজীবী তাকেও অনেকখানি আয়ু দেবার শক্তি সাহিত্যিকের কলমে আছে, সেটাতে বেশি ক্ষতি হয় না সাহিত্যে। কিন্তু লোক-ব্যবহারে হয় বই কি। চিস্তাকে আমি তাড়াতাড়ি রূপ দিয়ে ফেলি—সব সময়ে সেটা অয়থা হয় তা নয়—কিন্তু জীবনযাত্রায় পদে পদে এই রকম রূপকারের কাজের চেয়ে চুপকারের কাজে অনেক

ভালো। আমি প্রগল্ভ, কিন্তু যারা চুপ করতে জানে তাদের শ্রদ্ধাকরি। যে-মনটা কথায় কথায় টেচিয়ে কথা কয় তাকে আমি এখানকার নির্দ্দল আকাশের নিচে গাছতলায় ব'সে চুপ করাতে চেষ্টা করছি। এই চুপের মধ্যে শাস্তি পাওয়া যায়, সত্যও পাওয়া যায়। প্রত্যেক নৃতন অবস্থার সঙ্গে জীবনকে খাপ খাওয়াতে গিয়ে নানা জায়গায় ঘালাগে—তখনকার মতো সেগুলো প্রচণ্ড—নতুন চলতে গিয়ে শিশুদের প'ড়ে যাওয়ার মতো—তা নিয়ে আহা উছ করতে গেলেই ছেলেদের কাঁদিয়ে তোলা হয়—বৃদ্ধি যার আছে সে এমন জায়গায় চুপ ক'রে যায়—কেননা সব-কিছুকেই মনে-রাখা মনের শ্রেষ্ঠ শক্তি নয়, ভোলবার জিনিয়ক ভুলতে দেওয়াতেও ভার শক্তির পরিচয়।

শাস্তিনিকেতন ২৫ মাঘ, ১৩৩৩

আমার চিঠি লেখার বয়স চলে গেছে—এখন ছ'লাইন চিঠি লেখার চেয়ে গাড়ি ভাড়া ক'রে বাড়িতে গিয়ে ব'লে আসা অনেক সহজ বোধ হয়। কলমের ভিতর দিয়ে কথা কইতে গেলে কথার প্রাণগত অনেকটা অংশ এদিক ওদিক দিয়ে ফ'সকে যায়—যখন মনের শক্তি প্রচুর পাকে তখন বাদ সাদ দিয়েও যথেষ্ট উদ্ভূত থাকে—তাই তখন লেখার বকুনিতে অভাবের লক্ষণ দেখা যায় না। এখন বাণী সহজে বকুনিতে উছ্লে উঠতে বাধা পায়—তাই কলমের ডগায় কথার ধারা ক্ষীণ হয়ে আসে, বোধ হয় এইজান্তেই লেখবার ছঃখ স্বীকার করতে মন রাজি হয় না।

তা হোক্ গে, তবু তোমাকে কিছু বলা যাক। কোনো ঘটনার: বিবরণ নয়, নিছক ভিতরের কথা। অস্তর অস্তরীক্ষের মেঘ ও রৌজের লীলা। সময় অমুকুল নয়, নানা চিন্তা, নানা অভাব, নানা আঘাত সংঘাত! ক্ষণে ক্ষণে ভিতরে ভিতরে অবসাদের ছায়া ঘনিয়ে আসে. একটা পীড়ার হাওয়া মনের একদিক থেকে আর-একদিকে হুছ ক'রে বইতে থাকে। এমন সময় চ'মকে উঠে' মনে প'ড়ে যায় যে এ ছায়াটা "আমি" ব'লে একটা রাহুর। সে রাহুটা সত্য পদার্থ নয়। তথন মনটা ধভফড ক'রে চেঁচিয়ে উঠে' ব'লে ওঠে—ও নেই ও নেই। দেখতে দেখতে মন পরিষ্কার হয়ে যায়। বাড়ির সামনের কাঁকর-বিছানো লাল রাস্তায় বেডাই আর মনের মধ্যে এই ছায়া-আলোর দ্বন্দ চলে। বাইরে থেকে যারা দেখে তারা কে জানবে ভিতরে একটা সৃষ্টির প্রক্রিয়া চলছে। এ সৃষ্টির কি আমারই মনের মধ্যে আরম্ভ আমারই মনের মধ্যে অবসান ? বিশ্বস্ঞ্টির সঙ্গে এর কি কোনো চিরস্তন যোগস্ত্ত নেই ? নিশ্চয়ই আছে। জ্বগৎ জুড়ে' অসীম কাল ধ'রে একটা কী হয়ে উঠছে. আমাদের চিত্তের মধ্যে বেদনায় বেদনায় তারি একটা ধাক। চলছে। ব্যক্তিগত জীবনে স্থুথ হুঃখ লাভ ক্ষতি বিচ্ছেদ মিলন নিয়ে যে সব বিশেষ ঘটনার ধারা বয়ে চলে গেল কয়েক বছর পরে কোথাও ভার কোনো চিহ্নই থাকবে না—ঝঞ্জামথিত সমুদ্রের 'পরে ফেনাগুলোর যেমন কোনো চিহ্নই পাওয়া যায় না। তরুণ পৃথিবীতে আগুন জল হাওয়ার ্য প্রচণ্ড তাগুবলীলা চলেছিল সে নৃত্যলীলার নাট্যমঞ্চ আজ একেবারেই নেই—কিন্তু সেই নৃত্যুলীলারই চরণ পাতে আজকেকার পৃথিবীর প্রাণ-নিকেতন তৈরি হয়ে উঠেছে—সৃষ্টির উপকরণ ও প্রকরণ বদল ्हात्ना किन्द्र शृष्टि तहेन। মনের উপর দিয়ে নানা ঘটনার থাকা নানা অবস্থার আলোড়ন তুফান তুলে যায় আজ বাদে কাল তা'রা থাকে না কিন্তু সেই ধাক্কায় যেখানেই এই "আমির" ঘন আবরণ ছিল্ল হয়ে যায় সেইখানেই সত্যের কোনো একটা চিরম্ভন রূপস্ঞ্টির প্রকাশ হোতে থাকে —আমি তার উপলক্ষা মাত্র। সভাতার ইতিহাসধারায় মা**তুর আজ** 

যে অবস্থার মধ্যে এসে উত্তীর্ণ হয়েছে—এই অবস্থাসৃষ্টির প্রক্রিয়ার মধ্যে কত কোটি কোটি নামহীন মামুষের ব্যক্তিগত জীবনের চিরবিশ্বত চিত্ত-সংঘাত আছে। সৃষ্টির যা-কিছু রয়ে-যাওয়া তা সংখ্যাহীন চ'লে-যাওয়ার প্রতিমূহর্তের হাতের গড়া। আব্দু আমার এই জীবনের মধ্যে স্ষ্টির সেই দূতগুলি, সেই চলে-যাওয়ার দল তার কান্ধ করছে—"আমি" ব'লে পদার্থ টা উপলক্ষ্য মাত্র—বাড়ি তৈরির সময় যে-ভারা বাঁধা হয় তা ভারা মাত্র—আঞ্চকের দিনে এর প্রয়োজনীয়তার প্রাধান্ত যতই থাক কালকের দিনে যথন এর চিহ্ন মাত্র থাকবে না তথন কারে৷ গায়ে একটুও বাজবে না। ইমারত আপন ভারার জ্বন্তে কোথাও শোক করে না, তার জত্তে সমাধি-মন্দির স্থাপন করে না। মোদা কথাটা এই যে, আজ আমার এই "আমি"-টাকে নিয়ে যে-গড়া-পেটা চলছে, এই লাল কাঁকর বিছানো রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে ভিতবে ভিতবে যা-কিছু উপলব্ধি করছি তার অনেকথানিই আমার নামের স্বাক্ষর মুছে ফেলে দিয়ে মামুষের স্ষ্টিভাণ্ডারে জমা হচ্চে। এই কথা মনে রেখে ক্ষণিকের আঘাত বেদনাকে যেন তুচ্ছ করতে পারি। মনে যেন রাখি চিরমানব আমার মধ্যে তপস্থা করছেন—তপস্থার দ্বারাই সৃষ্টি হয়। সেই তপস্থার আগুনে আমার এই "আমি"-ইন্ধন ছাই হয়ে যাকু না, তাতে ক্ষতি কী ? কিন্তু তার অন্তরের দান স্বটাই ব্যর্থ হবে না।

> শাস্তিনিকেতন ৩• কার্ত্তিক, ১৩৩৪

আজ সকালে বিচ্ছিন্ন মেঘের মধ্যে দিয়ে চমৎকার স্থর্য্যাদয়

হয়েছিল, ঈষং বাঙ্গাবিষ্ট তার সকরুণ আলো এখানকার গাছপালা

বাড়িঘর যা-কিছুকে স্পর্শ করছিল তার থেকেই যেন অসীমের হুর বাজিয়ে তুললে। এই হচ্চে চিরপরিপূর্ণতার স্থর—আমাদের অহমিকার বেড়াটুকুর মধ্যে যত-কিছু বিম্ন বেদনা বিপত্তি—তাকে ডুবিয়ে দিয়ে ভাসিয়ে দিয়ে এই স্থর বয়ে যায়। এর আর ক্ষয় নেই—এই তো বিশ্বকে চিরনবীন ক'রে রেখেছে—যত বড়ো আঘাত যত নিবিড় কালিমাই জগতের গায়ে আঁচড় কাটতে থাকে তার কোনো চিহ্নই থাকে না-পরিপূর্ণের শাস্তি সমস্ত ক্ষয়কে অনিষ্টকে নিয়তই পূরণ ক'রে বিরাজ করে। নইলে ভেবে দেখে। অতীতের আবর্জ্জনার কী বিষম বোঝা, ব্যক্তিগত মামুষ ও জাতিগত মামুষের কত যুগ্যুগাস্তরের কত বিপুল বেদনা—তার ভার কোথায় গেল। ঐ প্রতিদিন প্রভাতের কাঁচাসোনাকে একটুও মান করতে পারেনি, আর আমার দারের কাছে নীলমণিলতা যে উচ্ছু সিত বাণী আকাশে প্রচার করছে আজ পর্য্যন্ত সে একটুও জীর্ণ হোতে জানল না। আমি এখান থেকে আমার জীবনের মন্ত্র নিতে চাই, কোনো গুরুভার গুরুবাক্য থেকে নয়-গাছ যেমন ক'রে পাতা মেলে দিয়ে আকাশের আলো থেকে অদৃশ্য অচিহ্নিত পথে ডেকে নেয় আপনার প্রাণ আপনার তেজ। শিশুকালেই এই পরিপূর্ণতার মন্ত্র আমার কানে প্রবেশ করেছে—সেই মন্ত্রই আমাকে নানা তঃসহ শোক ত্বঃথ অতৃপ্তি নৈরাশ্রের জটিল কঠিন জাল থেকে মুক্তি দিয়ে এসেছে— পরম হুঃখ বেদনার সময়েই আমি চোখের জলের ভিতর দিয়ে আরো ম্পষ্ট ক'রে দেখতে পাই সে হুঃখকে অতিক্রম ক'রে চিরালোকিত চির মুক্তির দিগন্ত রয়েছে। নইলে আমি এতদিন বাঁচতেই পারতুম না, কেননা বেদনাপরতা আমার মধ্যে যত প্রবল এমন অল্পই দেখেছি—বোধ করি সেইজ্ঞেই সকল বেদনার অতীত যে সত্য তার মধ্যে মুক্তি পাবার জন্মে আমার এমন অনবরত আকাজ্জা।

শাস্তিনিকেতন ২৪ আবাঢ়, ১৩৩৫

\* \* \* বৃষ্টি ধরে গেছে, মেঘও গেছে স'রে—চারিদিকে সরস সরজের চিকণ আভা-একেবারে ঝলমল করছে-বাঙ্গালোরের সেই সবুজ সিঙ্কের সাড়িতে যেন সোনালি স্থতোর কাজ করা। একটু একট্ হাওয়া দিচে। এখন বেলা ছটো। কেয়াফুলের গদ্ধ আসছে— টেবিলের একপাশে কে রেখে দিয়েছে। এই বর্ষাদিনের তুপুর-বেলাকার রোদ্যুর ঈষৎ আর্দ্র, তারপরে যেন তব্রুর আবেশ আছে; সামনের আকন্দগাছে ফুল ধরেছে, তারই উপরে গোটাকতক প্রজাপতি কেবল যুর্যুর ক'রে বেড়াচ্চে—কোথাও কোনো শন্ধটিমাত্র নেই—চাকরবাকর আহারে বিশ্রামে রত—ছতোর মিস্ত্রির দল এখনো কান্ধ করতে আসেনি, মাঝে মাঝে কেবল পাশের ঘর থেকে এক-একবার কার কাশি শুনতে পাচিচ। বদে বদে কোনো একটা খেয়ালের কান্ধ করতে ইচ্ছে করছে—এই "রৌদ্র মাখানো অলস বেলায়" গুনু গুনু করতে কিম্বা স্ষ্টিছাড়া ধরণের ছবি আঁকতে—অথচ কোনোটাই করা হবে না—সহজ্ঞ ইচ্ছেগুলোরই সহজে পূরণ হয় না। আমার ক্লান্তিভরা কুঁড়েমির ডিগ্রিটা অতটুকু কাজ করারও নিচে। সেই আমার গদিওয়ালা মোটা কেদারাটাকে নামিয়ে এনেছি—দক্ষিণের জানালার কাছে ঐটের মধ্যেই এখনি আমার কৈবল্যপ্রাপ্তি হবে ব'লে মনে হচ্চে।

> শাস্থিনিকেতন ৩১ ভাক্র, ১৩৩৫

আকাশ ঘন মেঘে আচ্ছন্ন, কিছুদিন থেকে বৃষ্টির অভাব ঘটাতে তরুণ ধানের কেত পাণ্ডুবর্ণ,—তারা বিদায়কালীন বর্ষার দানের জন্মে উৎস্বক হয়ে আকাশে চেয়ে আছে। মেঘের রূপণতা নেই কিন্তু বাতাস হয়েছে অন্তরায়। যেই বৃষ্টির আয়োজন প্রায় পূর্ণ হয়ে ওঠে অমনি কুমন্ত্রীর মতো প্রতিকৃল হাওয়া কী যে কানে মন্ত্র দেয় উপরিওয়ালার সমস্ত পলিসি যায় ব'দ্লে। আকাশের পার্লামেণ্টে কয়েকদিন ধ'রে আশা নৈরাশ্রের debate চল্ছে—আজ বোধ হচেচ যেন বাজেট পাস হয়ে গেছে—বর্ষণ হোতে বাধা ঘটবে না। খুব ঝমাঝম যদি বৃষ্টি নামে—তাহোলে চমৎকার লাগবে—এ বৎসরটা আমার কপালে বাদলের সজ্যোগটা মারা গেছে—ক্রোডাসাঁকোর গলি জলে ভেসে গেছে কিন্তু মনের মধ্যে বর্ষার মৃদক্ষ নাচের তাল লাগায়নি। এবারকার বর্ষায় গান হোলো না—এমন কার্পণা আমার বীণায় অনেকদিন ঘটেনি।

> শাস্তিনিকেতন ১৮ কার্ত্তিক, ১৩৩৫

বর্ধা, শেষ পর্যাস্ত তার আকাশের সিংহাসন আঁকড়ে রইল, মাঝে মাঝে ত্র'চারদিন কাঁক পড়েছে—হোলির রাত্রে হিন্দুস্থানীর দল কণ-কালের জন্ম যেমন তাদের মাদোল পিটুনিতে কাস্ত দের, সেই রক্ম, তারপরেই আবার দ্বিগুণ উৎসাহে কোলাহল স্থক করে। এমনি করতে করতে শরতের মেয়াদ ফুরিয়ে গেল—হেমস্ত এসে হাজির। ধরাতলে শিউলি মালতী বর্ধার অভ্যর্থনার আয়োজন যথেষ্ট করেছে, কিন্তু আকাশতলে দেবতা পথ আট্কে ছিলেন। শীতের বাতাস স্থক হয়েছে, গায়ে গরম কাপড় চড়িয়েছি। ভালোই লাগ্ছে—বিশেষত বেলা দশটার পর থেকে প্রান্তরের উপর যথন পৃথিবীর রোদ পোহাবার সময় আসে—নির্ম্মল

আকাশে একটা ছুটির ঘোষণা হোতে থাকে—পথ দিয়ে পথিকেরা চলে, মনে হয় যেন ছবি রচনায় সাহায্য করবার জ্বন্তেই, তাদের আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। আমি প্রায় প্রত্যেক চিঠিতেই আমার এই চেয়ে দেখার বিবরণটা লিখি। পৃথিবী কিছুতেই আমার কাছে পুরানো হোলো না— ওর সঙ্গে আমার মোকাবিলা চল্ছে এইটেই আমার সব পবরের চেয়ে বডো খবর।

> শাস্তিনিকেতন ২১ কার্ত্তিক, ১৩৩৫

আমার এখানকার সব প্রধান দৈনিক খবর হচ্চে ছবি আঁকা। রেখার মায়াজ্ঞালে আমার সমস্ত মন জড়িয়ে পড়েছে। অকালে অপরিচিতার প্রতি পক্ষপাতে কবিতা একেবারে পাড়া ছেড়ে চলে গেছে। কোনোকালে যে কবিতা লিখ্তুম সে কথা ভূলে গেছি। এই ব্যাপারটা মনকে এত ক'রে যে আকর্ষণ করছে তার প্রধান কারণ এর অভাবনীয়তা। কবিতার বিষয়টা অস্পষ্টভাবেও গোড়াতেই মাথায় আসে, তার পরে শিবের জটা থেকে গোম্খী বেয়ে যেমন গঙ্গা নামে তেমনি ক'রে কাব্যের ঝরনা কলমের মুখে তট রচনা করে, ছন্দ প্রবাহিত হোতে থাকে। আমি যে সব ছবি আঁকার চেষ্টা করি তাতে ঠিক তার উল্টো প্রণালী—রেখার আমেজ প্রথমে দেখা দেয় কলমের মুখে তারপরে যতই আকার ধারণ করে ততই সেটা পৌছতে থাকে মাথায়। এইরূপ স্কান্টর বিস্থয়ে মন মেতে ওঠে। আমি যদি পাকা আর্টিস্ট্ হতুম তাহোলে গোড়াতেই সঙ্কর ক'রে ছবি আঁকতুম, মনের জিনিষ বাইরে থাড়া হোত—তাতেও:

আনন্দ আছে। কিন্তু বাইরের রচনায় মনকে যখন আবিষ্ট করে তখন তাতে আরো যেন বেশি নেশা। ফল হয়েছে এই যে, বাইরের আর সমস্ত কাজ দরজ্ঞার বাইরে এসে উঁকি মেরে হাল ছেড়ে দিয়ে চলে যাচেচ। যদি সেকালের মতো কর্ম্মদায় থেকে সম্পূর্ণ মৃক্ত থাক্তুম—তাহোলে পন্মার তীরে ব'সে কালের সোনার তরীর জন্মে কেবলি ছবির ফসল ফলাতুম—এখন নানা দায়ের ভিড় ঠেলে ওর জন্মে অল্লই একটু জারগা করতে পারি—তাতে মন সন্তুষ্ট হয় না—ও চাচেচ আকাশের প্রায় সমস্তটাই, আমারো দিতে আগ্রহ—কিন্তু গ্রহদের চক্রান্তে নানাবাধা এসে জ্যোটে জ্বাতের হিত্সাধন তার মধ্যে সর্বপ্রধান।

শাস্তিনিকেতন ২৫ কার্ডিক, ১৩৩৫

এতদিনে আমাদের মাঠের হাওয়ার মধ্যে শীত এসে পৌছল।
এখনো তার সব গাঁঠিরি খোলা হয়নি। কিন্তু আকাশে তাঁরু পড়েছে।
বাতাসে ঘাসগুলো গাছের পাতাগুলো একটু একটু সির্ সির্ করতে
আরম্ভ করল। তরুণ শীতের এই আমেজটায় কঠোরে কোমলে মিশোল
আছে। সন্ধ্যাবেলায় বাইরে বসি কিন্তু ঘরের ভিতরকার নিভৃত
আলোটি পিছন থেকে মৃত্ত্বরে ডাক দিতে থাকে—প্রথমে গায়ের
কাপড়টা একটু ভাল ক'রে জড়েয়ে নিই, তার খানিকটা পরে মনটা উঠিউঠি করে—অবশেষে ঘরে চুকে কেদারাটায় আরাম ক'রে ব'সে মনে হয়
এটুকুর দরকার ছিল। এখন তুপুর বেলায় মেঘমুক্ত আকাশের রোদ্বুর
সমস্ত মাঠে কেমন যেন তক্রালসভাবে এলিয়ে রয়েছে; সামনে ঐ তুটো

বৈটে পরিপৃষ্ট জামগাছ পূর্ব্ব উত্তরদিকে ঘাসের উপর এক-এক পোঁচ ছায়া টেনে দিয়েছে। আজ ওখানে একটিও গক নেই, সমস্ত মাঠ শৃত্ত, সবৃত্ব রঙের একটা প্রলেপ আছে কিন্তু তার প্রাচুর্য্য অনেক কম। ঐ আমাদের টগর বীথিকার গাছগুলি রোদ্ধুরে ঝিলিমিলি এবং হাওয়ায় দোলাছলি করছে। বাতাস এখনও তেতে উঠল না। নিঃশব্দতার ভিতরে ঐ রাঙা রাস্তায় গকর গাড়ীর একটা আর্ত্তস্বর মাঝে মাঝে শোনা যাচে—আর, কী জানি কী সব পাখীর অনির্দিষ্ট ক্ষীণ আওয়াজ যেন নীরবতার সাদা খাতায় সক্ষ সক্ষ রেখায় ছেলেমান্থি হিজিবিজি কাট্ছে। জানি না, কেন আমার মনে পড়ছে বহুকাল আগে সেই যে হাজারিবাগে গিয়েছিলুম—ডাকবাংলার সাম্নের মাঠে হাতাওয়ালা কেদারায় আমি অর্দ্ধশন্তান, রোদ্ধুর পরিণত হয়ে উঠেছে, কাজকর্মের বেলা হোলো—মাঝে মাঝে অনতিদ্রে ঘণ্টা বাজে। সেই ঘণ্টার ধ্বনি ভারি উদাস।—আজ হাটের দিনে হাট ক'রে পথিকরা রাস্তা দিয়ে ঘরে ফিরে চলেছে, কারো বা মাথায় প্র্টুলি, কারো বা কাধে বাক। আর সেই ঘণ্টার

৮ ফাব্ধন, ১৩৩৫

যারা স্বভাবতই কুঁড়ে তাদের যথন কাজে কিশ্ব। অকাজে পায় তথন তাদের টিকি দেখবার জো পদ্ধক না। পদ্মার এক পাড়িতে যেমন নিচু বালির চর, অন্ত পাড়িতে উঁচু ডাঙা এবং লোকালয়—ইদানীং আমার জীবনস্রোতে সেই দশা—একই সঙ্গে তার এক পারে অত্যন্ত

বাজে কাজ—মাইল মাইল ধ'রে—ষেটা হচ্চে ছবি আঁকা; অক্সপারে রীতিমতো কেজো কাজ। অর্থাৎ এর একদিকটা দায়িছবিহীন আকাশ এবং আলো এবং বর্ণ বিভঙ্গী—আর একটা দিক, লোকষাত্রা ও তার সংখ্যাহীন দায়িছ। ছবি আঁকাটাও কাজ তারই পক্ষে, যে সত্যি আটিস্ট্, আমার পক্ষে ওটা মাৎলামি। মাৎলামিতে ভক্ততা থাকে না, জীবনষাত্রার নিতাক্বতাগুলো একেবারেই ঝাপসা হয়ে যায়,—সময়ের উপর একটা প্লাবনের মতো বইতে থাকে—তার পরে যেই সেটা উত্তীর্ণ হয়ে যায় অমনি দেখা যায় তার পথে পথে সব মুড়ি সাজানো—তাতে কারো কোনো কাজ হয় না। এটা খামখেয়ালী স্বাষ্টকর্ত্তার নিছক ছেলেমাকুষী, সময়ের যিনি অধীশ্বর তিনি মাঝে মাঝে এই রকম কোমর বেঁধে সময় নষ্ট করেন—এ সম্বন্ধে তাঁর লজ্জা নেই, কারো কাছে কোনো জ্বাবদিহী স্বীকার করেন না। অথচ এর বস্তাবেগ তাঁর প্রাত্তাহিক কেছো কাজ্বের ধারার চেয়ে অনেক বেশি প্রবল। বিধাতার সেই ছেলেমাকুষী যখন মাকুষের চিত্তে আবিভূতি হয় তখন তার কাছ থেকে চিঠির উত্তর প্রত্যাশা করা মিথ্যে।

১৮ কাজন, ১৩৩৫

যখন দূরে যাত্রা করবার সময় আসে তখন খোঁটা ওপড়ানো ও রাসি টেনে ছেঁড়া এত কঠিন হয়ে ওঠে। মানুষ যখন বাড়ি তৈরি করে তখন নিজেকে মনে মনে আপন স্থাদ্র ভাবীকালে বিস্তার করে দেয়— যে কালের মধ্যে তার নিজের স্থান নেই। তাই পয়লা নম্বরের ইটি ও ্সেরামার্কার দামী সিমেণ্ট ফরমাস করে—তার নিজের ইচ্ছের কঠিন

স্ত্রপটাকে উত্তরকালের হাতে দিয়ে যায়, সেই কাল সেটার গ্রন্থি শিথিল করতে লেগে যায় নয়তো নিজের চলতি ইচ্ছের সঙ্গে সেই স্থাবর ইচ্ছেটার মিল করবার জন্মে নানাপ্রকার কসরৎ করতে থাকে ৷ বস্তুত মামুষের বাস করা উচিত সেই তাঁবুতে যে তাঁবুর ভিৎ মাটিকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে না এবং পাথরের দেয়াল উচিয়ে মুক্ত আকাশকে মৃষ্টিঘাত कत्रु थारक ना। आमारनत त्नृहिं। से आन्त्रा तामा, आमारनत যাযাবর আত্মার উপযোগী, ত্যাগ করবার সময় এলে সেটাকে কাঁধে ক'রে নিয়ে যেতে হয় না। এইজন্মেই আমি তোমাকে অনেকবার পরামর্শ দিয়েছি ইটকাঠের বাঁধন দিয়ে অচল ডাঙার উপরে বাড়ি তৈরি কোরো না—স্রোতের উপর সচল বাসার ব্যবস্থা কোরো—যথন স্থির পাকতে চাও একটা নোঙর নামিয়ে দিলেই চলবে—আবার যথন চলতে চাও তথন নোঙরটা টেনে তোলা খুব বেশি কঠিন হবে না। আমাদের কালস্রোতে-ভাসা জীবনের সঙ্গে বাসাগুলোর সামঞ্জন্ম থাকে না ব'লেই টানাছেঁড়ায় পদে পদে ছুঃখ পেতে হয়। আমাদের বাসাগুলোর মধ্যে ছুটো ভত্তই থাকা চাই স্থাবর এবং জঙ্গম। থাকবার বেলা থাকতে হবে ফেল্বার বেলা ফেল্তে হবে আত্মার সঙ্গে দেহের সম্বন্ধের মতো। এ সম্বন্ধ স্বন্ধর কারণ এটা ধ্রুব নয়। সেইজ্বন্থ নিয়তই দেহের সঙ্গে দেহীর বোঝাপড়া করতে হয়। সাধনার অন্ত নেই; এর বেদনা এর আনন্দ সমস্তই অঞ্জবতার স্রোত থেকেই আবর্ত্তিত হয়ে উঠছে—এর সৌন্দর্য্যও সকরুণ, তার উপরে মৃত্যুর ছায়া। কালের এবং ভাবের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই এর পরিবর্ত্তন চলেইছে।—

সংসারে আমাদের সব বাসাই এমনি হওয়াই ভালো।

আমার ধ্যান যে রূপকে আশ্রয় করেছে পরের হাতে নিজেকে বেচবার জ্বস্তে সে যেন সেজেগুজে লোভনীয় হয়ে বসে না থাকে, নিজেকে সম্পূর্ণ ক'রে তারপরে অন্তকালের অন্ত লোকের তপস্থাকে ইচ্ছাকে সম্পূর্ণ পথ ছেড়ে দিয়ে যেন একেবারেই সরে দাঁড়ায়। নইলে কালের পথ রোধ করতে চেষ্টা করলে তার হুর্গতি ঘটতে বাধ্য। টাকার জােরে আমরা আমাদের ধ্যানের রপটাকে বেঁধে দিয়ে যেতে ইচ্ছা করি। তার মধ্যে অন্থ পাঁচজনের ধ্যান যখন প্রবেশ করতে চেষ্টা করে তখন সেটা বেখাণ হােতেই হবে। আমার উচিত ছিল বিশ্বভারতীর সম্পূর্ণতা সাধনের জন্মে বিশ্বভারতীর শেষ টাকা ফুঁকে দিয়ে চলে যাওয়া। তারপরে নতুন কাল নিজের সম্বল ও সাধনা নিয়ে নিজের ধ্যানমন্দির পাকা করুক। আমার সঙ্গে যদি মেলে তাে ভালাে যদি না মেলে তাে সেও ভালাে। কিন্তু এটা যেন ধার-করা জ্বিনিষ না হয়। প্রাণের জ্বিনিষে ধার চলে না—অর্থাৎ তাতে প্রাণবান কাজ হয় না—আমাগাছ নিয়ে তক্তপােষ করা চলে কিন্তু কাঁঠালব্যবসায়ী তা নিয়ে কাঁঠাল ফলাতে চেষ্টা যেন না করে, এর ভিতরকার কথাটা হচেচ মা গুধং'।

আমি যে কথাটা বল্তে বদেছিলুম সেটা এ নয়। তোমরা তাঁবুতে থাক্বে কিয়া নৌকোতে থাক্বে সে পরামর্শ দেওয়া আমার উদ্দেশ্ত ছিল না। আমার হাল থবরটা হচে এই যে, কাল যখন জাহাকে চড়েছিলুম তখন মনটা তার নতুন দেহ না পেয়ে থেকে-থেকে ডাঙা আঁকড়ে ধরছিল—কিন্ত তাহার দেহান্তর প্রাপ্তি ঘটেছে। তবুও নতুন দেহ সম্পূর্ণ ব্যবহার করতে কিছু দিন লাগে, কিন্ত খুব সম্ভব কাল থেকেই লেক্চার লিখতে বসতে পারব। সেটাকে বলা যেতে পারে সম্পূর্ণ নতুন ঘরকরা পাতানো। যে পার ছেড়ে এলুম সে পাড়ের সঙ্গে এর দাবী দাওয়ার সম্পর্ক নেই। এর ভাষাও স্বতন্ত্র বাজে কথা গেল। এবার সংবাদ শুন্তে চাও। আজ সকাল সাতটা পর্যন্ত অত্যন্ত কান্ত ছিলুম। ক্লান্তি যেন অজগর সাপের মতো আমার বুক পিঠ জড়িয়ে ধ'রে চাপ দিছিল। তারপর থেকে নিজেকে বেশ

ভদ্রলোকেরই মতো বোধ হচ্চে। যুগল ক্যাবিনের অধীশ্বর হয়ে থুসি আছি। পূব ক্যাবিনে দিন কাটে পশ্চিম ক্যাবিনে রাত্রি অর্থাৎ আমার আকাশের মিতার পছা অবলম্বন করেছি—পূর্ব্বদিগস্তে ওঠা পশ্চিমদিগস্তে পড়া। আমার সহচরত্রয় ভালোই আছে—ত্রিবেণীসঙ্গমের মতো উত্তর প্রভাত্তর হাস্ত প্রতিহাস্তের কলধ্বনি ভূলে তাদের দিন বয়ে চলেছে। আমি আছি ঘরে, তারা আছে বাইরে। আমার অভিভাবক স্থানীয় সঙ্গীটি মনে করছে এখানে আমার যা-কিছু স্থ্যোগ স্থবিধা সমস্তই তার নিব্দের ব্যবস্থার গুণে। আমি তার প্রতিবাদ করিনে—প্রতিবাদের অভ্যাসটা খারাপ—স্থানবিশেষে সংসারে ছোটো ছোটো অসত্যকে যারা মেনে নিতে পারে না, তারা অশাস্তি ঘটায়। এই জন্তেই ভগবান মন্থ বলেছেন—সে কথা থাক।

২৩ ফা**ন্তু**ন, ১৩৩৫

জাহাজ জিনিষটাই আগাগোড়া চলে, কিন্তু আর সব চলাকেই সে
সীমাবদ্ধ ক'রে রেখেছে। এই বাসাটুকুর বেড়ার মধ্যে সময়ের গতি
অত্যন্ত মন্দরেগে। সময়ের এই মন্দাক্রান্তা ছন্দে যে সব ঘটনা অত্যন্ত
প্রধান হয়ে প্রকাশ পায় অক্সত্র ছন্দের বেগে সেগুলো চোখেই পড়তে
চায় না। এই মুহুর্ত্তেই ডাঙার মাহ্ম যে সব খেলা খেল্ছে তা প্রচণ্ড
খেলা—জীবনমরণ নিয়ে ছোঁড়াছুঁড়ি। এখানে হুই পক্ষের খেলোয়াড় বিড়ে নিয়ে ছোঁড়াছুঁড়ি করছে। তাতেই উৎসাহ উত্তেজনার অন্ত
নেই। এই সব দেখ লৈ একথা স্পষ্ট ক'রেই বোঝা যায় যে স্থানান্তরকে
লোকান্তর বলে না। বিশেষ বিশেষ বেড়া বেঁধে সময়ের গতির মধ্যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়ে আমাদের জগতের বিশেষত্ব ঘটাই। তার মানেই হচ্চে ছন্দ বদল হোলেই রূপের বদল হয়। আমি এবং আমার প্রতিবেশী ইংরেজ এক জায়গায় বাস করি কিন্তু এক জগতে নয়। তার মানে তার জীবনে কালের ছন্দ আমার থেকে স্বতন্ত্র। সেই জ্বন্তেই তার খেলার. मह्म चामात (थनात जान मान ना। चामि र्छना गाफिए इन्हि, সে মোটরে চলছে—আমাদের উভয়ের সময়ের পরিমাণ এক, ছ<del>ন্</del>দ আলাদা। বস্তুত এক হোলেও ঝাঁপতালে এবং চিমেতেতালায় তার মূল্য সম্পূর্ণ বদলে দেয়। মাতুষে মাতুষে স্থারের ঐক্য থাকতেও পারে ; সব एटा वर्षा चरेनका जारनत। जारनत दाता कीवरनत घटेना**छरनारक** ভাগ করে, সাজায়, বিশেষ বিশেষ জায়গায় ঝোঁক দেয়। একেই বলে স্ষ্টি। জগৎ জুড়ে এই ব্যাপার চল্ছে। মহাকালের মুদঙ্গ এক-এক তাগুব-ক্ষেত্রে এক-এক তালে বাজছে, সেই নুত্যের রূপেই রূপের অসংখ্য বৈচিত্র্য। আমার জীবনের নটরাজ আমার মধ্যে যে নাচ তুলেছেন, সে আর কোথাও নেই,—কোনো জীবনচরিতের পটে এর সম্পূর্ণ ছবি উঠ্বে কী ক'রে ? কোনো কালেই উঠ্বে না। আমাদের আর্টিষ্ট যা গড়েন —তার নব নব সংস্করণ ঘটতে দেন না, সাজানো টাইপ ভেঙে ফেলেন—অতএব রবীক্রনাথ নিরবধিকালের চয়নিকায় একবার ধরা দেয়, তারপর তাকে ফেলে দেয়—অনস্তকালে আর রবীন্দ্রনাথ নেই। হয়তো পরকালে আর একটা ধারা চলতে পারে, কিন্তু তার এ নাম নয়, এ রূপ নয়, এ পরিবেশ নয়, এ সমাবেশ নয়; স্থতরাং রবীন্দ্রনাথের পালা এইখানেই চিরকালের মতো চুকিয়ে দিয়ে চলে যেতে হবে। আর ষাই হোক বিশ্বসভায় কারো মেমোরিয়াল মিটিং হয় না। হয় কেবল আগমনী এবং বিসর্জ্জন। আজু রাত্রে পিনাঙ।

২৬ ফাব্ধন, ১৩০৫

চলেছি, নতুন নতুন মেয়েপুরুষের সঙ্গে আলাপ চলেছে। আলাপ क्षम् एक ना क्षम् एक व्यावात चार्ट चार्ट मानूय वनन इराइ । व्यर्थी पित्तत পর দিন যাদের নিয়ে সময় কাট্ছে তারা যেন এমন জীব যাদের ভিতরটা নেই কেবল উপরটা আছে—যা ধাঁ ক'রে চোখে পড়ে; মনের উপর ছায়া ফেলে সেইটুকু মাত্র। কেদারার পিঠে তাদের নামের ফলক ঝুলছে, আর তারা কেদারার উপর পা ছড়িয়ে বদে আছে,—তারা আর েকোথাও নেই কেবল ঐটুকুর উপরে। আমার সঙ্গে কেবল তিন জন মাত্র মাতৃষ আছে যারা জায়গা ওদের চেয়ে বেশি জোড়ে না, কিন্তু যারা অনেকখানি,—যাদের সত্যতা, দৃশ্য অদৃশ্য বহু সাক্ষ্যের দ্বারা আমার মনের মধ্যে চারদিক থেকে প্রমাণীক্বত—এই জন্তে যাদের কাছ থেকে অনেক-খানি পাই এবং বারা সরে গেলে অনেকখানি হারাই—যারা তাসের উপরকার ছবির মতো একতলবর্ত্তী নয়—যাদের মধ্যে পূর্ণায়তন জগতের পরিচয়। পূর্ণায়তন জগতেই বাস্তবতার স্বাদ পাওয়া আমাদের অভ্যাস তার চেয়ে কম পড়লে হুধের বদলে এক বাটি ফেনা খাবার চেষ্ঠা করার মতো হয়। যতটা চুমুক দিলে আমার জ্ঞানার পূরে। স্থাদ পাই এই জাহাজভরা যাত্রীদের মধ্যে তা পাবার জো নেই।—এই কারণে আমাদের পেট ভ'রে জানার অভ্যাস পীড়িত হচে। কিছুদিনের উপবাসে ক্ষতি হয় না। কিন্তু বেশিদিন এমন অত্যন্ত জানার খোরাকে চলে না। আত্মীয়ের মধ্যে আমাদের জানার ভরপুর খোরাক মেলে ব'লেই তাতে আমরা এত আরাম পাই। কেন এই কথাটা এমন জোরে মনে এল সেই কথাটা খুলে বলি। আজ বিকেলে সিঙ্গাপুরের ঘাটে জাহাজ থাম্তেই সরয়ূ জাহাজে এসে উপস্থিত। আমি তাঁকে গতবারে অল্ল -ক্রদিনমাত্র দেখেছিলুম, স্থতরাং তাঁকে স্থপরিচিত বললে বেশি বলা হবে।

কিন্তু তাঁকে দেখে মন খুসি হোলো এই জন্তে যে তিনি বাঙালি মেয়ে অর্থাৎ এক মুহুর্ত্তে অনেকখানি জ্ঞানা গেল—তাঁর সরয় নাম বিয়াট্টীস্ বা এলিয়ানোবার মতো পরিচয়স্থচক নয়, আমার পক্ষে তাতে তার চেয়ে অনেকবেশি পদার্থ আছে। তার পরে তাঁর শাড়ী, তাঁর বালা, তাঁর কপালের মাঝখানের কুছুমের বিন্দু, কেবলমাত্র দৃষ্ঠগত নয়; তার পিছনে অনেকখানি অদৃশু সামগ্রী আছে এক নিমেষেই সেই সমস্ত এসে চোখ এবং মনকে ভ'রে ফেলে। ভালো ক'রে ভেবে দেখো এই সমস্ত চিহ্ন, বচনীয় এবং অনির্বহিনীয় কত বিচিত্র পদার্থকে সংক্ষেপে একই কালে বহন করে; তার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করতে গেলে আঠারো পর্ব্ব বই ভরতি হয়ে যায়। এ জাহাজে অনেক মেয়ে আছে তাদের মধ্যে এই বাঙালি মেয়েকে দেখে মন এত খুসি হোলো—আর কিছু নয় জান্তেই মনের আনন্দ—মন যখন বলে জান্ত্ম তখন সে খুসি হয়—আমরা যাকে বলি মন-কেমন-করা তার মানে হচেচ চারদিকের জানা পদার্থটা যথেষ্ঠ পূর্ণায়তন নয়।

৯ই চৈত্ৰ. ১৩৩৫

কাল জাপানী বন্দরে এসেছি—নাম মোজি। আগামী কাল পৌছব কোবে। পাখী বাসা বাঁধে খড়কুটো দিয়ে, সে বাসা ফেলে যেতে তাদের দেরি হয় না—আমরা বাসা বাঁধি প্রধানত মনের জিনিব দিয়ে— কাজেকর্ম্মে, লেখাপড়ায়, ভাবনাচিস্তায় চারিদিকে একটা অদৃশ্য আশ্রয় তৈরী হোতে থাকে। হাওয়া-গাড়ির গদি যেমন শরীরের মাপে টোল থেয়ে থোঁদলগুলি গড়ে তোলে, মন তেমনি নড়তে চড়তে তার হাওয়া-

আসনে নানা আকারের থোঁদল তৈরী করে, তার মধ্যে যখন সে বঙ্গে তথন সে ব'সে যায়—তারপরে যথন সেটাকে ছাডতে হয় তথন আরু ভালো লাগে না। এ জাহাজে আমার তেমনি ঘটেছে। এই ক্যাবিনে এক পাশে একটি লেখবার ডেম্ব, আর একপাশে বিছানা, তা ছাড়া আয়নাওয়ালা দেরাজ আর কাপড ঝোলাবার আল্মারী-এর সংলগ্ধ একটি নাবার ঘর এবং সেট। পেরিয়ে গিয়ে আর একটা ক্যাবিন-সেখানে আমার বাক্স তোরঙ্গ প্রভৃতি। এরই মধ্যে মন নিঞ্চের আসবাক শুছিয়ে নিয়েছে। অল্প জায়গা ব'লেই আশ্রয়টি বেশ নিবিড়-প্রয়োজনের জিনিব সমস্ত হাতের কাছে। এখান থেকে নেমে ছুদিনের জ্বন্ত সাংহাইয়ে 'ফু'র বাড়িতে ছিলাম, ভালো লাগেনি, অত্যস্ত ক্লান্ত করেছিল— ভার প্রধান কারণ নৃতন জায়গায় মন ভার গায়ের মাপ পায়নি—চারি-দিকে এখানে ঠেকে ওখানে ঠেকে—আর তার উপরে দিনরাত আদর অভ্যর্থনা গোলমাল। প্রতিদিনের ভাবনা কল্পনার মধ্যেই নতুনত্ব আছে —বাইরের নতুনস্ব তাকে বাধা দিতে থাকে। জীবনে আমরা যে-কোনো পদার্থকে গভীর ক'রে পেয়েছি অর্থাৎ অনেকদিন ধ'রে অনেক ক'রে জেনেছি সত্যিকার নতুন তারি মধ্যে,—তাকে ছেড়ে নতুনকে খুঁজতে হয় না। অন্ত সব মৃল্যবান জিনিষেরই মতো নতুনকে সাধনা ক'রে লাভ করতে হয়। অর্থাৎ পুরানো ক'রে তবে তাকে পাওয়া যায়। হঠাৎ থাকে পেয়েছি ব'লে মনে হয়, সে ফাঁকি—ছদিন বাদেই তার ষথার্থ জীর্ণতা ধরা পড়ে। আজকের দিনে এই সন্তা নতুনত্বের মৃগয়ায় মামুষ মেতেছে—সেইজত্তেই মুহুর্ত্তে সূহুর্ত্তে তার বদল চাই—তার এই বদলের নেশায় বিজ্ঞান তার সহায়তা করছে—সে সময় পাচেচ না গভীরের মধ্যে তলিয়ে গিয়ে চিরনতনের পরিচয় পেতে। এই জ্বস্তেই চারিদিকে একটা পুঁথি-পড়া ইতরতা ব্যাপ্ত হয়ে পড়ছে। ধ্রুবসত্যকে সত্যরূপে পাবার সময় নেই, সময় নেই। সাহিত্যে যে অল্লীলতা দেখা

দিয়েছে তার কারণ এই; অশ্লীলতা অতি সহজেই প্রবলবেগে মনকে আঘাত করে—যাদের সময় নেই ও শক্তি কম তাদের পক্ষে অতি ক্রতবেগে আমোদ পাবার এই অতি সন্তা উপায়। তীব্র উত্তেজনা চাই সেই মনেরই পক্ষে যে-মন নির্জীব—মনের জীবনীশক্তি ক'মে গেছে অগভীর মাটিতে—তার শিকডগুলি উপবাসী।

৪ শ্রাবণ, ১৩৩৬

আমার চিঠিপ্তলো চিঠি নয় এই তর্ক উঠেছে। আমি নিজে আনেকবার স্বীকার করেছি যে আমি চিঠি লিখতে পারিনে। এটা গর্বকরবার কথা নয়। আমরা যে-জগতে বাস করি সেখানে কেবল যে চিস্তাকরবার কিষা কয়না করবার বিষয় আছে তা নয়। সেখানকার আনেকটা অংশই ঘটনার ধারা; অস্তত যেটা আমাদের চোখে পড়ে, সেটা একটা ব্যাপার; সে কেবল হচ্চে, চলছে, আসছে ঘাচেচ; অস্তিত্বের সদর রাস্তা দিয়ে চলাচল, তার ভিতরকার সব আসল খবর আমাদের নজরের পড়ে না। মাঝে মাঝে যদি বা পড়ে, তাদের ধরে রাখিনে, পথ ছেড়ে দিই; সমস্ত ধরতে গেলে মনের বোঝা অসহ্য ভারী হয়ে উঠত। আমাদের যরের ভিতর দিকটাতে সংসারের সঙ্কীর্ণ দেয়াল-ঘেরা সীমানার মধ্যে আমাদের অনেক ভাবনার বিষয়, অনেক চেষ্টার বিষয় আছে তার ভার আমাদের বহন করতে হয়। কিস্ত যথন জ্বানলায় এসে বসি তথন রাস্তায় দেখি চলাচলের চেহারা। ভালো ক'রে যদি থোঁজে নিতে পারতুম তাহোলে দেখতুম তার কোনে। অংশই বস্তুত হাল্কা নয়,—

ট্রাম হু হু ক'রে চলে গেল কিন্তু তার পিছনে মন্ত একটা ট্রাম কোম্পানি,—সমুদ্রের এপারে ওপারে তার হিসেব চালাচালি। মামুষটা ছাতা বগলে নিয়ে চলেছে, মোটর গাড়ি তার সর্বাঙ্গে কাদা ছিটিয়ে চলে গেল—তার সব কথাটা যদি চোথে পড়ত তাহোলে দেখতুম বৃহৎ কাণ্ড— স্থথে হঃখে বিজ্ঞড়িত একটা বিপুল ইতিহাস। কিন্তু সমস্তই আমাদের চোখে হালকা হয়ে ঘটনা প্রবাহ আকারে দেখা দিচে। অনেক মামুষ আছে যারা এই জানলার ধারে ব'সে যা দেখে তাতে এক রকমের আনন্দ পায়। যারা ভালো চিঠি লেখে তারা মনের জানলার ধারে ব'সে লেখে—আলাপ ক'রে যায়—তার কোনো ভার নেই, বেগও নেই, ক্রোত আছে। এই সব চলতি ঘটনার 'পরে লেথকের বিশেষ অমুরাগ থাকা চাই, তাহোলেই তার কথাগুলি পতক্ষের মতো হালকা পাখা মেলে হাওয়ার উপর দিয়ে নেচে যায়। অত্যস্ত সহজ ব'লেই জিনিষটি সহজ নয়-ছাগলের পক্ষে একটুও সহজ নয় ফুলের থেকে মধু সংগ্রহ-করা। ভারহীন সহজের রসই হচ্চে চিঠির রস। সেই রস পাওয়া এবং দেওয়া অল্প লোকের শক্তিতেই আছে। কথা বলবার বিষয় নেই অথচ কথা বলবার রস আছে এমন ক্ষমতা ক'জ্ঞন লোকের দেখা যায় ? জ্ঞালের শ্রোত কেবল আপন গতির সংঘাতেই ধ্বনি জাগিয়ে তোলে, তার সেই সংঘাতের উপকরণ অতি সামান্ত, তার মুড়ি, বালি, তার তটের বাঁকচোর, কিন্তু আদল জিনিষটা হচে তার ধারার চাঞ্চল্য। তেমনি যে-মানুষের মধ্যে প্রাণস্রোতের বেগ আছে সে মামুষ হাসে আলাপ করে, সে তার প্রাণের সহজ কল্লোল, চারিদিকের যে-কোনো-কিছুতেই তার মনটা একটু মাত্র ঠেকে তাতেই তার ধ্বনি ওঠে। এই অতিমাত্র অর্থভারহীন ধ্বনিতে মন খুদি হয়-গাছের মর্ম্মর ধ্বনির মতো প্রাণ-আন্দোলনের এই সহজ কলরব।

অল্প বয়সে আমি চিঠি লিখতুম যা-তা নিয়ে। মনের সেই হাল্কা

চাল অনেকদিন থেকে চলে গেছে—এখন মনের ভিতর দিকে তাকিয়ে বক্তব্য সংগ্রহ করে চলি। চিস্তা করতে করতে কথা কয়ে যাই—লাড় বেয়ে চলিনে, জাল ফেলে ধরি। উপরকার চেউয়ের সঙ্গে আমার কলমের গতির সামঞ্জন্ম থাকে না। যাই হোক্ এ-কে চিঠি বলে না। পৃথিবীতে চিঠি লেখায় যারা যশসী হয়েছে তাদের সংখ্যা অতি অয়। যে ত্-চারজনের কথা মনে পড়ে তারা মেয়ে। আমি চিঠি রচনায় নিজের কীত্তি প্রচার করব এ আশা করিনে।

নীলমণি দ্বিতীয়বার এসে বললে চা তৈরি। চা বিলম্ব সয় না— পোষ্টআপিসের পেয়াদাও তথৈবচ। অতএব ইতি।

১৪ শ্রাবণ, ১৩৩৬

তোমার ভরপুর বিশ্রামের থবর শুনে আমার লোভ হচ্চে। লিখেছ তোমার বিছানা ঘিরে দেশীবিদেশী নানা জাতের নানা বই। সংসারে কর্জ্ব্য-না-করা ছাড়া তোমার কোনো কর্জ্ব্য নেই। যে বদ্মেজাজি লোকটা অস্তরে বাহিরে সর্বনাই কাজের জ্বাবদিহী তলব করে, শুনছি তোমার ঘরে তার নাকি দরওয়াজা বন্ধ। কর্জ্ব্যবৃদ্ধির এমনতরো নির্বাসন কেবলমাত্র দেবলোকেই সম্ভব। এই পরিপূর্ণ চুপচাপ রসের নিবিড় স্বাদ আমিও একদা ভোগ করেছি। চারসপ্তাহ শ্যালীন অবস্থায় ছিলেম শুশ্র্মালয়ে। তথন একটি সত্য আমার কাছে খুব স্পাই হয়েছিল সেটি হচ্চে এই যে, নদীটাকে পান করা যায় না। তার চেয়ে একয়াস জলে অনেক স্থবিধে। কিছুদিনের জন্তে যথন

कौरनिंगारक हातरहे त्मक्षात्मत मर्श महीर्ग करत এन्निहिन्म, जांत পদার্থভার যতদুর সম্ভব কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল তখন সেই হালকা 'জ্বিনিষ্টাকে হাতে তুলে নিয়ে বেশ চেখে চেখে ভোগ করবার স্থযোগ হয়েছিল। ভোগের সামগ্রীটি আর কিছুই না, কেবলমাত্র একখানি মন. আর একখানি প্রাণ। সে মন সে প্রাণ আপনার শেষপ্রান্তে-আপনার অতীত দেশের গায়ে-ঠেকা। লণ্ডনের ডাক্তার পাড়ায় সে বাড়িটা। ছোটোঘর, বিছানা ছাড়া আর কোনো আসবাব নেই। দেয়ালের উপরিভাগে একটি বাতায়ন, তার থেকে কিছুই দেখা যেত না। কেবল কোনো একসময়ে আস্ত একটুখানি রোদ্যর, আর বাকী সময়ে আস্ত কেবল পরিমিত আলো। আকাশভরা রোদ্রকে এমন ক'রে কখনো দেখিনি-এটিকে পেতৃম যেন একটুক্রো পরশমণির মতো, আমার মনের সমস্ত ভিতরটাকে সোনার আভায় পরিপূর্ণ ক'রে দিত। এমনি টুক্রো ক'রে পাওয়াতেই আমি যেন আকাশের সমস্ত আলোককে সত্য ক'রে পেয়েছি—উদাসীন অঞ্জলি উপছিয়ে আঙুলের কাঁকের ভিতর দিয়ে একটুও গ'লে প'ড়ে যায়নি। দীর্ঘকাল নিস্তব্ধ হয়ে থাকার দরুণ মনের ধারণাশক্তি বোধ হয় বাড়ে। তাকে ঠিক ধারণাশক্তি নাম দেওয়া যায় না---আত্মামুভূতি বলা যেতে পারে। অহরহ নানা বিষয়ে চিত্ত যখন বিক্ষিপ্ত হয়ে বেড়ায় তখন সে আপনার কাছে আসবার অবকাশ পায় না-কিছুকাল দায়ে প'ড়ে যথন চলাচল বন্ধ ক'রে স্থির হয়ে থাকা যায় তথন ক্রমে সমস্ত আবিলত৷ থিতিয়ে গিয়ে চিত্ত আপনাকে আপনি স্বচ্ছ ক'রে জ্বানতে পায়—সেই জ্বানাতে নিবিড একটি আনন্দ আছে। সেই আনন্দটি কেন ও কী, স্পষ্ট ক'রে বলা শক্ত। ইংরেজি ভাষায় যাকে Mystic বলে যদি সেই জাতীয় একটা ব্যাখ্যা চিঠির মধ্যে দিলে নিভান্ত অসঙ্গত না হয় তাহোলে বলা যেতে পারে যে, বিশ্বজ্বগতের গভীরতার মধ্যে একটি নিস্তব্ধ বিশ্বদ্ধ

আনন্দময় আত্মাহুভূতি আছে, কোনো উপায়ে যদি বাহিরের অবিশ্রাম নানা গোলমাল থেকে ছুটি পাওয়া যায়, তাহোলে আপন সন্তার নির্ম্মল উপলব্ধিকে পরম সন্তার সেই ধ্রুব আনন্দে প্রতিষ্ঠিত দেখতে পাই। আমরা যথন নানাথানাকে কেবলি ছুঁয়ে ছুঁয়ে বেডাই, তথনি সমগ্র त्वाथि हातिए याम, त्मरे व्यथखरे राष्ठ्रन छेपनिषद यात्क वत्नन जुमा। এই ভূমার মধ্যে অভিনিবিষ্ট হবার যে আনন্দ তার তুলনা হয় না। অমনি চারিদিকের ছোটো ছোটো জিনিষকে আমরা অদীমের ভূমিকার মধ্যে দেখতে পাই। ঐ যে বল্লেম আমার শুক্রবালয়ে অল্লখানিকটা সুর্য্যের আলো দেখতে পেতেম, কিন্তু সেইটুকুতেই আমাকে অথও জ্যোতিঃস্বরূপ বেশ স্পর্শ দিত—যে জ্যোতিঃ আনন্দময়। মাঝে মাঝে কোনো ইংরেজবন্ধ আমাকে দেখতে আসতেন। সাধারণতঃ বহুলোকের মাঝখানে তাঁদের ঠিক মূল্যটি পাইনি। কিন্তু এই ঘরটির মধ্যে যখন তাঁরা আসতেন তথন একেবারে পূর্ণভাবে তাঁদের পাওয়া যেত, অর্থাৎ প্রত্যেক মামুষ স্বভাবতই অসামান্ত। সে একান্তই বিশেষ। কিন্তু তাঁদের আমরা অনেকের দঙ্গে তাল পাকিয়ে দেখি এই জন্মেই ঠিকমতো দেখি না। কিন্তু জনহীনতার বৃহৎ অবকাশের মধ্যে যখন কাউকে দেখি, তথন তাকে বিশেষভাবে সত্য ক'রে দেখার আনন্দ পাই। তাকে ধাঁ ক'রে এড়িয়ে যাবার জেন থাকে না। তখন সে আপন ঐকান্তিকতার মধ্যে বড়ো হয়ে ওঠে। বড়ো হয়ে ওঠে বললে ভল হয়। সে যথার্থ হয়। অক্ত সময় আমাদের দৃষ্টির জড়তায় সে ছোটো হয়ে থাকে। কথাটা একটু অভুত শোনায়, কিন্তু আরোগ্যশালার নি:শঙ্কতা ও নি:স্তৰ্কতার মধ্যে আমি যে নিরবচ্ছির গভীর আনন্দ পেয়েছি জীবনে তেমন আনন্দ বেশিবার পাইনি। প্রথমবার যথন আমেরিকায়-যাত্রা উপলক্ষ্যে অতলাস্থিক পাড়ি দিয়েছিলাম, জাহাজটা ছিল জীণ, সমুদ্র ছিল অশান্ত, অস্কুত্ব শরীর নিয়ে ক্যাবিনের মধ্যে অবক্তম ছিলাম।

তথন সেই স্বাস্থ্যের অভাব ও স্থানাভাবের সঙ্কীর্ণতার মধ্যে একটি নিবিজ্
আনন্দের উৎস উচ্চ্ সিত হয়ে উঠেছিল, নিতাস্থই অকারণ আনন্দ,
অস্বচ্ছন্দতাকে প্লাবিত করে দিয়ে। শরীরের কষ্টটাই তথন বাহিরের
বহু বৈচিত্র্যকে ঠেকিয়ে রেখেছিল। বেদনার সেই খিড়্কীর দরজ্ঞার
ভিতর দিয়ে একটা মুক্তির ক্ষেত্রে এসে পড়েছিলুম। সেইক্ষেত্রে
আলোতে আনন্দে এবং আমার সন্থার কোনো ভেদ নাই। বিজ্ঞান
যথন বস্তুর অস্তরতম লোকে প্রবেশ করে, অনির্বাচনীয় আলোকের
নৃত্যশালায় গিয়ে উপস্থিত হয়, দেখে যে সেখানে রূপের বৈচিত্র্যে প্রায়্
বিলীন হয়েছে। রূপলোক—সেটা প্রত্যক্তর্ত্ম। তার পরেই অরূপ।
সেই অরূপের কথা বিজ্ঞান কিছু বলতে পারে না। উপনিষৎ তাঁকেই
বলেছেন আনন্দ। "প্রাণ এজতি নিংস্তম্"—সেই অরূপ আনন্দ হতে
নিংস্ত হয়ে প্রাণ নিরন্তর কম্পিত হচেচ। নিজ্ঞের গভীরতার মধ্যে
গিয়ে পড়তে পারলে, সেইরকমই একটি নির্বিশেষ পূর্ণভার মধ্যে এসে
যেন পৌছই। সেখানে শরীর মনের হুংখও হুংগ নয়, কেননা শরীর
মনের গণ্ডীটাই নেই।

৩১ ভাব্র, ১৩৩৬

ফুল কোটে গাছের ডালে, সেই তার আশ্রয়। কিন্তু মান্ত্র তাকে আপনার মনে স্থান দেয় নাম দিয়ে। আমাদের দেশে অনেক ফুল আছে যারা গাছে কোটে, মান্ত্র তাদের মনের মধ্যে স্বীকার করেনি। ফুলের প্রতি এমন উপেক্ষা আর কোনো দেশেই দেখা যায় না। হয়তো বা



নাম আছে সে নাম অখ্যাত। গুটিকয়েক ফুল নামজাদা হয়েছে কেবল গন্ধের জ্বোরে—অর্থাৎ উদাসীন তাদের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ না করলেও তারা এগিয়ে এসে গন্ধের দ্বারা স্বয়ং নিচ্ছেকে জ্বানান দেয়। আমাদের সাহিত্যে তাদেরই বাঁধা নিমন্ত্রণ। তাদেরও অনেকগুলির নামই জানি, পরিচয় নেই, পরিচয়ের চেষ্টাও নেই। কাব্যের নাম-মালায় রোজই বারবার প'ড়ে আসছি যুখী জ্বাতি সেঁউতি। কিন্তু ছন্দ মিললেই খুসি পাকি,—কোন্ ফুল জাতি, কোন্ ফুল সেঁউতি সে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবারও উৎসাহ নেই। জাতি বলে চামেলিকে, অনেক চেষ্টায় এই খবর পেয়েছি—কিন্তু সেঁউতি কা'কে বলে আজ পর্যান্ত অনেক প্রশ্ন ক'রে উত্তরঃ পাইনি। শাস্তিনিকেতনে একটি গাছ আছে তাকে কেউ কেউ পিয়াল বলে—কিন্তু সংস্কৃত কাব্যে বিখ্যাত পিয়ালের পরিচয় কয়জ্ঞনেরই বা আছে ? অপর পক্ষে দেখো, নদীর সম্বন্ধে আমাদের মনে ওদান্ত নেই, নিতান্ত ছোটো নদীও আমাদের মনে প্রিয় নামের আসন পেয়েছে. কপোতাক্ষী, ময়ুরাক্ষী, ইচ্ছামতী—তাদের সঙ্গে আমাদের প্রাত্যহিক ব্যবহারের সম্বন্ধ। পূজার ফুল ছাড়া আর কোনো ফুলের সঙ্গে আমাদের অবশ্র প্রয়োজনের সম্বন্ধ নেই। ফ্যাসানের সম্বন্ধ আছে অচিরায়ু সীজ্ন ফ্রাউয়ারের সঙ্গে—মালীর হাতে তাদের শুশ্রবার ভার—ফুলদানিতে যথা-রীতি তাদের গতায়াত। একেই বলে তামসিকতা,অর্থাৎ মেটিরিয়ালিজম— স্থল প্রয়োজনের বাইরে চিত্তের অসাড়তা। এই নামহীন ফুলের দেশে কবির কী ছর্দশা ভেবে দেখো,—ফুলের রাজ্যে নিতাস্ত সঙ্কীর্ণ তার লেখনীর: সঞ্চরণ। পাথী সম্বন্ধেও ঐ কথা, কাক কোকিল পাপিয়া বৌ-কথা-কও-কে অস্বীকার করবার উপায় নেই—কিন্তু কত স্থন্দর পাখী আছে যার নাম অস্তত সাধারণে জানে না। ঐ প্রকৃতিগত ওদাসীম্ব আমাদের সকল পরাভবের মূলে—দেশের লোকের সম্বন্ধে আমাদের ওদাসীক্তও এই স্বভাববশতই প্রবল। পরীক্ষাপাদের জন্মে ইতিহাস পাঠে উপেক্ষা

করবার জ্বো নেই—আমাদের স্বাদেশীকতা সেই পুঁথির বুলি দিয়ে তৈরী— দেশের লোকের 'পরে অমুরাগের উৎস্ক্র দিয়ে নয়। আমাদের জগৎটা কত ছোটো তেবে দেখে।—তার থেকে ও জ্বিনিষ্টাই বাদ পড়েছে।

> শাস্তিনিকেতন মাঘ, ১৩৩৬

মেয়েরা ঋতুরঙ্গ অভিনয় করবে আজ সন্ধ্যেবেলায়। ওরা অঙ্গভঙ্গির লতানে রেখা দিয়ে গানের স্থরের উপর নক্ষা কাটতে পাকে। এর অর্থটা কী। আমাদের প্রতিদিনটা দাগ-ধরা ছেঁড়া-পোঁড়া, কাটাকুটিতে ভরা, তার মধ্যে এর সঙ্গতি কোথায়? যারা লোকহিত-ত্রতপরায়ণ সন্ন্যাসী তারা বলে বাস্তব সংসারে ছঃখ দৈন্ত শ্রীহীনতার অস্ত নেই, তার মধ্যে এই বিলাসের অবতারণা কেন? তারা জানে "দরিদ্র নারায়ণ" তো নাচ শেখেননি, তিনি নানা দায় নিয়ে কেবলি ছট্ফট্ ক'রে বেড়ান, তাতে ছন্দ নেই। এরা এই কথাটা ভূলে যায় যে, দরিদ্র শিবের আনন্দ নাচে। প্রতিদিনের দৈন্তটাই যদি একান্ত সত্য হোত, তাহোলে এই নাচটা আমাদের একেবারেই ভালো লাগত না, এটাকে পাগ্লামি বলতুম। কিন্তু ছন্দের এই স্থসম্পূর্ণ রূপলীলাটি যখন দেখি, মন বলতে থাকে এই জিনিষটি অত্যন্ত সত্য—ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অপরিচ্ছন্নভাবে চারিদিকে যা চোখে পড়তে খাকে তার চেয়ে অনেক গভীরভাবে নিবিড়ভাবে। পর্দ্ধাটার উপরেই প্রতিদিনের চলতি হাতের ছাপ পড়ছে, দাগ ধরছে, ধূলো লাগছে, প্রিপূর্ণতার চেহারাটা কেবলি অপ্রমাণ হচ্চে—একেই বলি বাস্তব।

কিন্তু পর্দার আড়ালে আছে সত্য, তার ছন্দ ভাঙে না, সে অমান, সে অপরূপ, তাই যদি না হবে তবে গোলাপফ্ল ফ্টে ওঠে কিসের থেকে— কোন গভীরে কোথায় বাজে সেই বাঁশি যার ধ্বনি শুনে মানুষের কঠে কণ্ঠে যুগে বুগে গান চলে এসেছে আর মনে হয়েছে মান্তুষের কল-কোলাছলের চেয়ে মামুবের এই গানেই চিরস্তনের লীলা ? অঙ্গে অঙ্গে যখন নাচ দেখা দিল তখন ঐ ময়লা ছেঁডা পদাটার এক কোণা উঠে শেল—"দরিজ নারায়ণ"কে হঠাৎ দেখা গেল বৈকুঠে লক্ষ্মীর ডান পাশে। তাকেই অসত্য ব'লে উঠে' চলে যাব মন তো তাতে সায় দেয় না। দরিদ্রনারায়ণকে বৈকুঠের সিংহাসনেই বসাতে হবে, তাঁকে লক্ষীছাড়া ফ'রে রাথব না। আমাদের পুরাণে শিবের মধ্যে ঈশ্বরের দরিজ বেশ আর অরপূর্ণায় তাঁর ঐশ্ব্য-বিশ্বের এই তুইয়ের মিলনেই সত্য। সাধুরা এই মিলনকে যখন স্বীকার করতে চান না তখন কবিদের সঙ্গে তাঁদের বিবাদ বাধে। তথন শিবের ভক্ত কবি কালিদাসের দোহাই পেড়ে সেই যুগলকেই আমাদের সকল অমুষ্ঠানের নান্দীতে আবাহন করব বারা "বাগর্থাবিব সম্প্রকৌ"। বাঁদের মধ্যে অভাব ও অভাবের পূর্ণতার निजानीना ।

> শাস্তিনিকেতন ১৯ বৈশাখ, ১৩৩৮

আমাকে তুমি মনে মনে অনেকখানি বাড়িয়ে নিয়ে নিজের পছন্দসই করবার চেষ্টা করছ। কিন্তু আমি তো রচনার উপাদানমাত্র নই, আমি যে রচিত। তুমি যে লিখছ এখন থেকে আমার বই খুব ক'রে পড়বে

—এমন কাজ কোরো না—মত্যন্ত বেশি ক'রে পড়তে গেলে কম ক'রে পাবে। হঠাৎ মাঝে মাঝে একথানা বই তুলে নিয়ে সাতের পাতা. কি সতেরোর পাতা কি সাতাশের পাতা থেকে যদি পড়তে স্থক ক'রে · দাও হয়তো তোমার মন ব'লে উঠবে—বা:. বেশ লিখেছে তো। রীতি-মতো পড়া অভ্যাস করে৷ যদি তাহোলে স্বাদ নষ্ট হোতে থাকবে—কিছু-দিন বাদে মনে হবে, এমনই কী। আমাদের সৃষ্টির একটা সীমানা আছে সেইখানে বারে বারে যদি তোমার মনোরথ এসে ঠেকে যায় তবে মন বিগড়ে যাবে। মামুষের একটা রোগ আছে যা পায় তার চেয়ে বেশি পেতে চায়, তোমার প্রকৃতিকে সর্বতোভাবে পরিতৃপ্তি দিতে পারে আমার রচনা থেকে এমন প্রত্যাশা কোরো না। কিছু তোমার ভালো লাগবে কিছু অন্তের ভালো লাগবে-কিছু তোমার মনের সঙ্গে মিলবে না অথচ আর একঞ্চন ভাববে সেটা তারই মনের কথা ৷ নানা ভাবে নানা স্করে নানা কথাই বলেছি-- যেটুকু তোমার পছল হয় বাছাই ক'রে নিয়ো। পাঠকেরও রসগ্রহণ করবার একটা সীমা আছে ; তোমার মন অমুভূতির একটা বিশেষ অভ্যাদে প্রবলভাবে অভ্যন্ত, সেই অভ্যাস স্ব-কিছু থেকে নিজের জোগান থোঁজে। কিন্তু কবিতায় কোনে একটা বিশেষ ভাব বড়ো জ্বিনিষ নয়, এমন কি খুব বড়ো অঙ্গের ভাব। কবিতার মুখ্য জিনিষ হচ্চে সৃষ্টি—অর্থাৎ রূপভাবন। বিশ্বকাব্যেও যেমন, কবির কাব্যেও তেমনি.—রূপ বিচিত্র—কোনোটা তোমার চোথে পড়ে, কোনোটা আর কারও। তুমি খুঁজছ তোমার মনের একটি বিশেষ ভাবকে তৃপ্তি দিতে পারে এমন কোনো একটি রূপ,—অক্সগুলোও রূপের মূল্যে মূল্যবান হোলেও হয়তো তুমি গ্রহণ করতে চাইবে না। কিন্তু কাব্যের যারা ষ্ণার্থ রসজ্ঞ, তারা নিজের ভাবকে কাব্যে থোঁজে না—তারা যে-কোনো ভাব রূপবান হয়ে উঠেছে তাতেই আনন্দ পায়। তোমার চিঠি পড়তে পডতে আমার মনে হয়েছে একটা বিশেষ খাদে তোমার চিস্তাধারা

প্রব।হিত-সেইটেই তোমার সাধনা। আমরা কবিরা কেবল সাধকদের জন্ম লিখিনে, বিশেষ রসের রসিকদের জন্মও না। আমরা লিখি রূপদ্রষ্টার জন্ম-তিনি বিচার করেন সৃষ্টির দিক থেকে-যাচাই ক'রে দেখেন রূপের আবির্ভাব হোলো কি না। আমার রূপকার বিধাতা <u>দেইজন্তে আমাকে নানা রুসের নানা ভাবের নানা উপলব্ধির মধ্যে </u> খুরিয়ে নিয়ে বেড়ান--নিজের মনকে নানানখানা ক'রে নানা চেহারায়ই গড়তে হয়। যেই একটা কিছু চেহারা জাগে ওস্তাদজী তথন আমাকে চেলা ব'লে জানেন। আমি যে-সব কণ্ম হাতে নিয়েছি তার মধ্যেও সেই চেহারা গড়ে তোলবার ব্যবসায়। উপদেশ দেওয়া উপকার করা গোণ, রচনা করাই মুখ্য। আমি কল্মীও বটে—কিন্তু যার অন্তদ্ষ্টি আছে সে বঝতে পারে আমি কাঞ্কর্মের কন্মী। আমি কবিতা লিখি, গান লিখি, গল্প লিখি, নাট্যমঞ্চেও অভিনয় করি, নাচি নাচাই, ছবি আঁকি, হাসি, হাসাই, একান্তে কোনে। একটা মাত্র আসনেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে বসবার উপায় রাখিনে। যারা আমাকে ভক্তি করতে চায় তাদের পদে পদে খটক। লাগে। তুমি আমার লেখা পড়তে চেয়েছ, পোড়ো, কিন্তু কবির লেখা বলেই পোডো। অর্থাং আমি সকলেরই বন্ধু, সকলেরই সমবয়সী, সকলেরই সহযাত্রী। আমি কিন্তু পণ্ডিত নই। পথ চলতে চলতে আমার যা-কিছু সংগ্রহ। যা-কিছু জানি তার অনেকথানি আৰু।জ। যত্থানি প্রতি, তার চেয়ে গড়ি অনেক বেশি।

> দাৰ্জ্জিলিং ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ২৩৩৮

আমার জীবনটা তিন ভাগে বিভক্ত—কাজে, বাজে কাজে, অকাজে। কাজের দিকে আছে ইন্ধুলমাষ্টারী, লেখা, ইত্যাদি, এইটে হোলো কর্ত্তব্য বিভাগ। তার পর আছে অনাবশুক বিভাগ। এইখানে যত কিছু নেশার সরঞ্জাম। কাব্য, গান এবং ছবি। নেশার মাত্রা পরে পরে. ভীব্রতর হয়ে উঠেছে।

একদা প্রথম বয়সে কবিতা ছিলেন একেশরী—ধরণীর আদির্গে বেমন সমস্তই ছিল জল। মনের এক দিগন্ত থেকে আর এক দিগন্ত তারই কলকল্লোলে ছিল মুখরিত। নিছক ভাবরসের লীলা, স্বপ্ললোকের উৎসব। তার পর দিতীয় বয়সে এল কাজের তাগিদ। এই উপলক্ষে মান্থবের সঙ্গে কাছাকাছি মিল্তে হোলো। তখনি এল কর্তব্যের আহ্বান। জলের ভিতর থেকে স্থল মাথা তুল্ল। সেখানে জলের টেউয়ে আর উনপঞ্চাশ পবনের ধাকায় ট'লে ট'লে কেবল ভেসে বেড়ানো নয়, বাসা বাঁধার পালা, বিচিত্র তার উদ্যোগ। মানুষকে জান্তে হোলো, রঙীন্ প্রদোবের আবছায়ায় নয়, সে তার স্থখ হুংখ নিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠ্ল বাজ্বলোকে। সেই মানব অতিথি যখন মনের দ্বারে ধাকা দিয়ে বল্লে, অয়মহং ভোঃ, সেই সময়ে ঐ কবিতাটা লিখেছিল্ম, এবার ফিরাও মোরে। শুধু আমার কল্লনাকে নয়, কলাকৌশলকে নয়, দাবি করলে আমার বৃদ্ধিকে চিস্তাকে সেবাকে আমার সমগ্র শক্তিকে, সম্পূর্ণ মনুব্যক্তকে।

তথন থেকে জীবনে আর এক পর্ব স্থক হোলো। একটা আর একটাকে প্রতিহত করলে না—মহাসাগরে পরিবেটিত মহাদেশের পালা এল। মাতামাতি ঐ রসসাগরের দিকে, আর ত্যাগ ও তপস্থা ঐ মহাদেশের ক্ষেত্রে। কাচ্ছেও টানে, নেশাতেও ছাড়ে না। বছদিন আমার নেশার ছুই মহল ছিল বাণী এবং গান, শেষ বয়সে তার সঙ্গে আর একটি এসে যোগ দিয়েছে—ছবি। মাতনের মাত্রা অমুসারে বাণীর চেয়ে গানের বেগ বেশি, গানের চেয়ে ছবির। যাই হোক্ এই লীলাসমুক্তেই আরক্ত হয়েছে আমার জীবনের আদি মহাযুগ—এইখানেই

ধ্বনি এবং নৃত্য এবং বর্ণিকাভঙ্গ, এইখানেই নটরাজ্বের আত্মবিশ্বৃত তাশুব। তার পরে নটরাজ্ব এলেন তপন্থী-বেশে ভিক্ষুরূপে! দাবির আর শেষ নেই। ভিক্ষার ঝুলি ভরতে হবে। ত্যাগের সাধনা কঠিন সাধনা।

এই লীলা এবং কর্ম্মের মাঝখানে নৈক্ষ্মেরের অবকাশ পাওয়া যায়। ওটাকে আকাশ বলা যেতে পারে, মনটাকে শৃত্যে উড়িয়ে দেবার স্থযোগ ঐখানে—না আছে বাঁধা রাস্তা, না আছে গম্য স্থান, না আছে কর্মাক্ষেত্র। শরীর মন যখন হাল ছেড়ে দেয় তথনি আছে এই শৃত্য।

শাস্তিনিকেতন ১৫ মাঘ, ১৩৩৯

এই পৃথিবীকে আমরা ভালো বেসেছি, এ'কে আমাদের ভালো!
লাগে, কেবলমাত্ত এ জন্মে নয় যে, এর থেকে আমাদের প্রয়োজন সাংয়
হয়। এর রঙে রূপে রসে আমাদের মন ভ্লিয়েছে। এর সকাল
বেলাকার স্র্যোদয় কেবল যে আমাদের আলো দেয় তা নয়, তার চেয়ে
রেশি কিছু দেয় যাকে বলি আনন্দ। সেই আনন্দের উপাদানগুলি খুব
স্ক্র খুব ব্যাপক, সেগুলির স্পর্শে খুসি হয়ে আমাদের মন দেয় সাড়া।
আমার বাগানের রাস্তায় সকালে যখন বেড়াচিচ দেখি আমার পলাশ
ডালে ডালে গুটি ধরেছে, পাতা-ঝরা শিম্ল গাছ ভরে গেছে কুঁড়িতে,
অপেক্ষা করে আছি কবে মাঘের শেষে হাওয়া দেবে দখিন থেকে, নীল
আকাশের আভিনায় ফুলের গুচেছ গুচেছ লাল রভের পাগলামি লেগে
যাবে। এই যে আমাদের অস্তরের সক্ষে বাছিরের একটা ভালো-

·লাগবার সম্বন্ধ নানা প্রকার রূপকে নিয়ে ভাবকে নিয়ে গভীর হয়ে ছডিয়ে পড়েছে, একে অবজ্ঞা করা চলে না। এ যে কেবল স্থাখের. .আরামের তা নয়, এর মধ্যে কঠোরতা আছে, বেম্বর আছে, দ্বন্দ আছে। ্সব স্বন্ধ জড়িয়ে এ আমাদের চৈতক্তকে জাগিয়ে রেখেছে, নানা রঙে রঙিয়ে রেথেছে। এই যেমন প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের রসবোধের সম্বন্ধ মান্তবের সঙ্গেও তেমনি। সে আরো বিপুল, আরো গভীর, তার স্থথ-কু:খের তীত্রতা আরো প্রবল, তার মধ্যে পদে পদে অভাবনীয়তা, তার 'ঘাতপ্রতিঘাত আমাদের সমস্ত দেহমন প্রাণকে নাডা দিয়ে তোলে। এই নিয়ে আমাদের চৈতন্তের বিচিত্র অভিজ্ঞতা। সেই অভিজ্ঞতার মূল্য অনুসারে আমাদের ব্যক্তিস্বরূপ সম্পদবান হয়ে উঠেছে। মানুষের এই বছবিচিত্র প্রাণবান অভিজ্ঞতার শ্রেষ্ঠ মূল্য প্রকাশ পাচেচ তার সাহিত্যে তার কলাবিস্থায়। এই অভিজ্ঞতা রসের অভিজ্ঞতা, যাকে ইংরেজিতে -বলে Emotion। এ বৃদ্ধির অভিজ্ঞতা নয়, প্রয়োজনের অভিজ্ঞতা নয়। শক্তির প্রকাশ দেখলেও মানুষের বিস্ময়মিশ্রিত আনন্দ হয়, সার্কাদে ঘোড়ার উপর ডিগবাজি খেলা দেখলে হাততালি দিয়ে ওঠে। এর ্একটা হেতু আছে, সেই হেতুটা হচ্চে হঃসাধ্যসাধন; তাসের খেলার ভোজবাজির মধ্যেও সেই হেতু আছে, কী ক'রে কী হোলো বোঝা গেল না ব'লে মজা লাগল। কিন্তু আমার পলাণ গাছে যথন ফুল ফোটে তথন সে কোনো শক্তির ডিগবাজির ধাকায় আমাদের চৈত্যুকে তরঙ্গিত করে না। "Love is enough" ভালোবাসা ভালোলাগা আপনাতেই আপনি পর্যাপ্ত।

মান্থবের সব-কিছুর মতো এই ভালোলাগারও একটা চর্চা আছে, একটা বিচ্ছা আছে। বিশ্বপ্রকৃতি থেকে মানবপ্রকৃতি থেকে বাছাই ক'রে সাজাই ক'রে মান্থব আপনার একটি বিশেষ আনন্দ-লোক আপনি স্পষ্ট করে তুলছে। দেশে দেশে কত কাব্য কত ছবি কত মূর্ব্তি কত মন্দির তার এই স্টের অন্তর্গত। আজ মান্তবের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও উদ্ভাবনা হঠাৎ অত্যন্ত বিপুল হয়ে উঠেছে। তার ফল অত্যন্ত প্রভৃত, জিনিষ উৎপন্ন হচ্চে অসংখ্য আকারে অসম্ভব বেগে, সংখ্যায় এবং পরিমাণে, শক্তির হুঃসাধ্যতায় ও কৌশলে মানুষের মনকে অভিভূত করে দিয়েছে। লোভে এবং চুরাকাজ্জায় মামুষ আপন প্রাণকে পীড়িত ক'রে মানবসম্বন্ধকে ভেঙে চরে যন্ত্রকে ও বস্তুকে মহয়তম্বর চেয়ে বড়ো ক'রে তলছে। তার এই শক্তিমদমন্ততার অবস্থায় যন্ত্রশক্তির প্রকাশকেই সে যদি বলিষ্ঠ ব'লে আক্ষালন করে এবং প্রাণের প্রকাশকে হৃদয়ের প্রকাশকে বলে সেণ্টিমেন্টাল ফুর্বলতা তাহোলে তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া দরকার যে, স্থানর চুর্বলও নয় স্বলও নয়, তা স্থানর, তার শ্রেষ্ঠতা যদি এই ব'লে বিচার করতে চাই যেসে এক সেকেণ্ডে কয়বার চাকা ঘোরাতে পারে কিম্বা তার উৎপাদনের সংখ্যা কত তাহোলে বলব সেটা বর্বারতা। এবং সেই সঙ্গে এটাও মনে করিয়ে দেওয়া দরকার যে, যন্ত্রের অপরিমিত জটিলতা, তার বিকট আওয়াজ, তার হুরস্তবেগ ও হুমালা উপকরণ, যাতে ক'রে সে বর্ত্তমান যুগের মনকে ছেলে-ভোলানোর মতো ক'রে ভোলায় সেটাতে তার শক্তির চেয়ে অশক্তিরই পরিচয় বেশি। বৈজ্ঞানিক ৰুদ্ধির যুত্ত উন্নতি হবে তার হাঁসফাঁসানি তত্ই কম্বে, তার মানুষমার। দৌরাখ্য তত্তই হালকা হয়ে আসবে, তার উপকরণ তত্তই হবে সহজ। কারখানাঘর কুশ্রী কেনন। মামুষের অশক্তিই এখানে উৎকট হয়ে উঠেছে. নিজের শক্তি দিয়ে প্রকৃতির শক্তিকে বাঁধতে গিয়ে বন্ধনটাকেই ক'রে তুলেছে অত্যন্ত জবড়জঙ্গ, সেইটেই তার হর্বলতা—হর্বলতা কুশ্রী। যে মাতুষ সাঁতার জানে না, সে বিকট রকম হাত পা ছোঁড়াছুড়ি করে. তার আক্ষালনে শিশুর মন ভূলতে পারে কিন্তু যে মাহুষ সাঁতার জ্ঞানে. সমজনার তার সাঁতারের ভঙ্গী দেখে বাহবা দেয়—কেবল যে সেই ভঙ্গী ফল্লায়ক তা নয় সেই ভঙ্গী স্থশ্ৰী, তার গতির স্থপরিমিত স্থঠামতা তার শক্তির উদ্দার্থতাকে অনায়াসে সংখত করে রাখে। শক্তি বর্ত্তমান যুগের কলকারখানায় দৈত্যের মতো বিকটাকার, কেন না আপন ছুদ্দার্যতাকে সে দেবতার মতো সহজে সংখত করতে পারেনি, তাই সে আমাদের ইন্দ্রিয়বোধকে সৌন্দর্য্যবোধকে মানবসম্বন্ধবোধকে এমন ক'রে পীড়িত করছে। মান্থবের কলাবৃদ্ধি আনন্দিত হয় দেবতাকে নিয়ে, কলবৃদ্ধি দৈত্যকে নিয়ে; এই দৈত্যের সঙ্গে তার লোভ মিতালি করতে পারে কিন্তু তার আনন্দ এর বেদীতে পূজা আনবে না। কলকারখানার প্রয়োজন নেই এমন কথা আমি কখনই বলিনে—কিন্তু সে দাস, পণ্য বিনিময়ের কাজে তাকে পূরো দমে খাটিয়ে নেও কিন্তু তার সঙ্গে হৃদ্য বিনিময়ের ভান করতে যাওয়া ছেলেমান্থবী।

( 2 )

চিঠির একটা অংশের উত্তর দেওয়া হয়নি, সেটুকুও যোগ ক'রে দিই।
লিখেছ একটা যুগ আসছে যখন আমরা বিজ্ঞান, economic production নিয়ে কবিতা লিখব। কত ধানে কত চাল হয় এই প্রয়োজনীয় বিষয়টা এতকাল ধ'রে এত গৃহস্তকে আলোচনা করতে হয়েছে তবুকেন আজ্ঞ পর্যন্ত এই প্রসঙ্গ নিয়ে কেউ কবিতা লেখেনি। কিয়া "ধয় রাজা প্ণাদেশ, যদি বর্ষে মাঘের শেষ," এই ছড়াটাকে কেউ কেউ সাহিত্যে বড়ো জায়গা দেয় নি ? মাঘের শেষে বৃষ্টি হোলে চামীদের উপকার হয় এ তথ্যটা তো "production" তর্বের অন্তর্গত। একস্চেপ্তের বাজার ওঠা নামা নিয়ে দেশজুড়ে স্থত্ঃথ তো কম নয়, এ নিয়ে খবরের কাগজে লেখালেখি চলে, কিন্তু ভৈরবীরাগিণীতে আলাপ তোকেউ করে না। মায়ুরের জাবনের একটা ভাগ আছে যেটা খবর

দেওয়া-নেওয়া নিয়ে—তা নিয়ে লাভ লোকসান ঘটে কিন্ত তা নিয়ে কেউ গান গায় না, নাচে না, মূর্ত্তি বানাতে বসে না। তা নিয়ে যা লেখালেখি হয় তা হিসেবের খাতায়, সেই খাতায় কবিত্ব ফলাতে গেলেই মনিবের কাছে কানমলা খেতে হয়। আইনষ্টাইন বেহালা ৰাজ্ঞাতে পারেন এবং ভালোবাদেন কিন্তু রেলেটিভিটি নিয়ে সঙ্গীত রচনার কথা তাঁর মনে হয়নি, সেটা তাঁর পক্ষেও তাঁর বিজ্ঞানের পক্ষে ভালোই হয়েছে। রেলেটিভিটি তত্ত্বে দেশ ও কালের যুগলমিলন ঘটেছে ব'লে কোনো কবি যদি তাই নিয়ে সনেটু লিখতে বসেন, তাহোলে আপত্তি করব না যদি বচনাটা ভালে। হয়। কিন্তু সেই উপলক্ষো সাহানা রাগিণীর নাডা খেয়ে রেলেটিভিটি ভত্বটা ঘলিয়ে যাবে সে কথাটা ধ'রে নিতেই হবে। ্তামার মতে, স্বয়ং বিজ্ঞান যথন কবিত্বের আসরে নামবে সেই যুগে অকাম প্রেমের জায়গায় লালসার আকর্ষণ, মানুষের স্বভাবের অতীত ভাবুকতার জায়গায় স্বভাবদঙ্গত প্রবৃত্তি সাহিত্যে সন্মান পাবে।—কথাটা ভেবে কলকারখানা জিনিষ্ট। স্বভাবসঙ্গত নয়। <mark>মামুধের</mark> হাতত্বখান। স্বভাবদত্ত, সেই হাত দিয়ে মাটি থোঁড়াটা ছিল তার পক্ষে স্বাভাবিক, খুঁডতে গায়ের জোরও লাগত বেশি। অথচ তোমার মতে ক্ষত্রিম কলকারখানায় মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব এবং সেইজন্তে সেইটেই কবিতার বিষয় হওয়া উচিত, তাই ট্যাকটার তোমাকে মুগ্ধ করছে। অথচ যাকে তুমি ভাচারাল ইন্ষ্টিক ট অর্থাৎ সহজ্ব প্রবৃত্তি বলেছ সেটাকে তুমি বড়ো वल्ह मान्नूरवत वानाता (मिलिस्लेंब (हर्स। এটা य छेन्हों কথা হোলো। সায়ান্সের বেলায় মামুষ পশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি ছাড়িয়ে নিজ চেষ্টায় বড়ো হয়ে উঠবে অথচ তার চরিত্রের বেলায় মাত্রুষ পশুর সহজ্ব প্রবৃত্তির দিকে গেলেই তার বাহাত্বরী এ কেমনতরো কথা হোলো! ক্ষিদে পেলেই কুকুর যেমন-তেমন জায়গা থেকে যেমন-তেমন ক'রে পায়, ক্ষিদের এইটেই স্বভাব। কিন্তু সামুষ রেঁথে খায়,

সাজিয়ে খায়, যেমন-তেমন ক'রে খাওয়াটাকে দ্বণা করে। মাতৃষ কিদের ইন্ষ্টিছ টের সঙ্গে আর্টের আনন্দ মিলিয়ে তবেই খেয়ে স্থুখ পায়। সে কুকুরের মতো খায় না ব'লে কেউ তাকে সে ন্টিমেন্টাল ব'লে উপচাদ করে না। অসভ্য মামুষেরা যেমন-তেমন ক'রেই খায় তাই ব'লে তারাই যে উঁচুদরের মান্থ্য এমন কথা কেউ বলে না। কামুকতা নিয়েই মামুষ পূরো ভৃপ্তি পায়নি ব'লেই প্রেমিকভাকে বড়ো ক'রে তুলেছে। তাতে আনন্দের গভীরতা প্রবলতা ও স্থায়িকতা বেশি তাই তার মূল্য বেশি। স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ নিতান্তই যেমন-তেমনভাবে যদি ঘটে তাছোলে সেটা কুকুরদের সমান হয় ব'লেই যদি তাকে প্রবল ও পুরুষোচিত বলা হয় তাহোলে পালা ফেলে দিয়ে ধুলো পেকে খাবার খাওয়া চাই এবং ট্র্যাকটার পুড়িয়ে হাত দিয়ে আঁচড়ে মাটি চাষ করা কর্ত্তব্য। তুমি বলবে হাত দিয়ে মাটিখোড়ার চেয়ে ট্যাক্টার দিয়ে চাষ ক'রে ফল বেশি পাওয়া যায়, আমি নলব অমিশ্র কামুকতার চেয়ে প্রেমিকতায় আনন্দের পূর্ণত। বেশি। ভালো ক'রে খাওয়াও মামুষের সৃষ্টি তেমনি স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধকে সংযমে ত্যাগে শোভনতায় ভরিয়ে তোলাও মামুষের। কেবল শক্তির নয়, আনন্দেরও একটা সায়ান্স আছে, সেই সায়ান্সে মানুষের উপভোগকে তার সহজ পশুত্ব থেকে বড়ো ক'রে তুলেছে, তার বিচিত্র সৌন্দর্য্যস্ষ্টকে উদ্নোধিত করছে। এতদিন তো মামুষের পশুপ্রবৃত্তিকে দাবিয়ে রাখাকেই বলিষ্ঠতা ব'লে জ্ঞানত, আজ্ঞ কি তার উল্টোক্থা বলবার দিন এল। যে ভাবীষুগে কেবল সায়াষ্পই মানুষের আদিমশক্তিকে ছাড়িয়ে বাবে আর তার চরিত্রই নামবে আদিমতার দিকে, দে যুগে কবিতাই থাকবে না।

শাস্তিনিকেতন ১৮আশ্বিন, ১৩৪০

শরৎকালের আলোর ছুটির আমপ্ত্রণ আকাশে আকাশে। কোনো কান্ধ না করবার মতো মেন্ধান্ধে আছি, অপচ কান্ধ এসেছে ভিড় ক'রে। মন ক্লান্ত হয়ে আছে অপচ কল্মের বিশ্রাম নেই।

আমি মাটির মাকুষ, তার মানে এ নয় যে ভালোমাকুষ আমি। মানে এই যে, ধরণীর মাটির পাত্র থেকেই আমি অমৃত পান করি —জলম্বল আকাশে আমার মনের থেলাঘর। মেয়েরা শ্বশুর ঘরের উপর বিরক্ত হোলেই বাপের ঘরে চলে যায়। তেমনিতরো মনের ভাব নিয়েই মামুষ দৌড় মারতে চায় বৈকুণ্ঠের দিকে—এই মর্ত্তা পৃথিবীর উপর আমার যদি তেমন বিতৃষ্ণা হোত আমিও তাহোলে বৈকুঠের প্রতি বিশাসকে আঁকডে ধরতুম। দরকার হয়নি ব'লে কল্পনাও করিনে। আনন্দরপুমমূতং যদিভাতি—আমার কাছে এই মর্জ্যের রূপই আনন্দর্রপ অমৃতর্রপ—একে অবজ্ঞা করি এত বড়ো ধৃষ্টতা আমার নেই। এর চেয়ে আরো কিছু উঁচু আছে ব'লে যে মনে করে, তার নিজের চোখে দোষ আছে। আমার এই উত্তরের দিকের জানলা দিয়ে নীল আকাশ চেলে দিচ্চে তার আলোকস্থা, পূর্ব্বদিকের খোলা দরজ্ঞার সামনে উদার পুথিবী তার শ্রামল আমন্ত্রণ প্রসারিত করে ধরেছে—আমি এই সোনার ধারা সবুজ্ঞধারার মোহানায় ব'সে তুই চক্ষুকে ছাড়া দিয়েছি, বেলা থাচে কেটে—আর কী চাই আমার—ব্রুতেই পারিনে যতস্ব হতবল মন্ত্র। এতবডে। স্থুস্পষ্টতার মধ্যেও উপলব্ধি যদি না হয় তবে কিছুতেই इरव न।

শাস্তিনিকেতন ২৫চৈত্ৰ, ১৩৪১

মনে পড়ছে সেই শিলাইদহের কুঠি, তেতালার নিভত ঘরটি—আমের -বোলের গন্ধ আসছে বাতাসে—পশ্চিমের মাঠ পেরিয়ে বছদুরে দেখা ষাচেচ বালুচরের রেথা, আর গুণটানা মাস্তল। দিনগুলো অবকাশেভরা —সেই অবকাশের উপর প্রক্লাপতির ঝাঁকের মতো উড়ে বেডাচেচ রঙীন পাখাওয়ালা কত ভাবনা এবং কত বাণী। কর্ম্মের দায়ও ছিল তারি শঙ্গে—আর হয়তো মনের গভীরে ছিল অতৃপ্ত আকাজ্ফা, পরিচয়হীন বেদনা। সব নিয়ে ছিল যে আমার নিভূত বিশ্ব সে আজ চলে গিয়েছে বছদরে। এই বিশ্বের কেন্দ্রন্থলে ছিল আমার পরিণত যৌবন—কোনো ভারই তার কাছে ভার ছিল না-নদী যেমন আপন স্রোতের বেগেই আপনাকে সহজে নিয়ে চলে. সেও তেমনি আপনার ব্যক্ত অব্যক্ত সমস্ত কিছুকে নিয়ে ভবিষ্যতের দিকে চলেছিল—যে ভবিষ্যুৎ ছিল অশেষের দিকে অভাবনীয়।—এখন আমার ভবিষাং এসেছে সঙ্কীর্ণ হয়ে। তাব প্রধান কারণ, যে-লক্ষ্যগুলো এখন আমার দিনরাত্রির প্রয়াসগুলিকে অধিকার করেছে তারা অতাস্ত স্থানিন্দিষ্ট। তার মধ্যে অচরিতার্থ অসম্পূর্ণ আছে অনেক কিন্তু অপ্রত্যাশিত নেই। এইটেতেই বোঝা ষায় যৌবন দেউলে হয়েছে কেননা যৌবনের প্রধান সম্পদ হচ্চে অরুপণ ভাগ্যের অভাবনীয়তা। তথন সামনেকার যে অজানা ক্রেরে ম্যাপ আঁকা বাকি ছিল, মাইলপোষ্ট বসানো হয়নি সেথানে, সম্ভবপরতার ফর্দ তলায় এসে ঠেকেনি। আমার শিলাইদ্রের কুঠি পদ্মার চর সেখানকার দিগস্তবিস্তৃত ফসলক্ষেত ও ছায়ানিভূত গ্রাম ছিল সেই অভাবনীয়কে নিয়ে যার মধ্যে আমার কল্পনার ডানা বাধা পায়নি। যখন শান্তিনিকেতনে

প্রথম কাজ আরম্ভ করেছিলেম তখন সেই কাজের মধ্যে অনেক খানিই ছিল অভাবনীয়, কর্ত্তব্যের সীমা তখন স্থানিদিষ্ট হয়ে কঠিন হয়ে ওঠেনি.. আমার ইচ্ছা আমার আশা আমার সাধনা তার মধ্যে আমার সৃষ্টির. ভূমিকাকে অপ্রত্যাশিতের দিকে প্রসারিত ক'রে রেখেছিল—সেই ছিল আমার নবীনের লীলাভূমি-কাজে খেলায় প্রভেদ ছিল না। প্রবীণ এল বাইরে থেকে, এখানে কেন্ডো লোকের কারখানা ঘরের ছক কেটে দিলে, কর্দ্তব্যের রূপ স্থনির্দ্দিষ্ট ক'রে দিলে, এখন সেইটের আদর্শকে নিয়ে চালাই পেটাই করা হোলো প্রোগ্রাম—হাপরের হাঁপানি শব্দ উঠছে, আর দমাদম চলছে হাতুডি পেটা। যথানিদিষ্টের শাসন আইনে কান্তনে পাক। হোলো, এখানে অভাবনীয়কেই অবিশ্বাদ ক'রে ঠেকিয়ে রাখা ্য পথিকটা একদিন শিলাইদহ থেকে এখানকার **প্রান্তরে** শালবীথিছায়ায় আসন বিছিয়ে বসেছিল তাকে সরতে সরতে কতদুরে চলে যেতে হয়েছে তার আর উদ্দেশ মেলে না—সেই মামুষটার সমস্ত স্বায়গা জুডে বসেছে অত্যন্ত পাকা গাথুনির কাজ। মাঝখানে প'ড়ে क्षित्य अन कवित योजन, देन्। एवं अक्षय नमीव भएछ।। नहेल आभि শেষদিন প্রান্তই বলতে পারত্য আমার পাক্বে না চুল, মরব না বুড়ো ছয়ে। জিৎ হোলো কেজো লোকের। এখন যে কর্মের পত্তন তার পরিমাপ চলে, তার দীমানা স্বস্পষ্ট, অন্ত বাজারের দক্ষে তার বাজারদর পতিয়ে দেবার হিসাব মিলবে পাকা খাতায়। মন বলছে, "নিজ বাসভূমে পরবাসী হোলে।" এর মধ্যে যেটুকু ফাঁকা আছে সে ঐ সামনে যেখানে রক্তকরবী ফোটে, সেদিকে তাকাই আর ভূলে যাই যে, পাঁচজনে মিলে আমাকে কারখানাঘরের মালিকগিরিতে চেপে বসিয়ে দিয়ে গেছে।

শাস্তিনিকেতন ২৩ বৈশাখ, ১৩৪২

বয়স যখন অন্ন ছিল জন্মদিনের প্রভাতে ঘুম থেকে উঠতেই নানা লোকের কাছ থেকে নানা উপহার এসে পৌছত। তুমি যেমন ক'রে ৰাজার খুরেছ তেমনি ক'রেই তারা, যারা আমার জন্মোৎসবে খুনি হোত এবং আমাকে খুসি করতে চাইত, দোকানে দোকানে এমন কিছুর সন্ধান করত য। দেখে আমার চমক লাগতে পারে। অপ্রত্যাশিত বই ছবি কাপড শিল্পদ্রবা, আর তার সঙ্গে সঙ্গে ফলফুলের ঝুডি। তথন জীবনে প্রভাতের আকাণ ছিল উজ্জ্বল স্নিগ্ধ স্বচ্ছ, মন ছিল স্বকুমার সরস, সব কিছতেই ছিল তার ঔৎস্বকা, স্নেহের ছোঁওয়া লাগলেই বেজে উঠত **यत्नायदञ्**त তার-তেখন জন্মদিনগুলি সমস্ত দিনই গুঞ্জরিত হয়ে থাকত. তার রেশ যেন থামতে চাইত না। তার একটা কারণ, তখনকার পথিবী প্রায় ছিল আমার সমবয়সী, পরস্পর এক সমতলে বইত হদয়ের আদান-व्यानात्मत्र व्यवाष्ट्र, कृत्माद्र व्याधिकाः महे हिन मामत्मद्र मित्क व्यवस्थातिक, মন তথন মৌমাছির মতে। হাওয়ায় ঘুরে বেডাত সম্ভাব্যতার প্রত্যাশায়, অনাদ্রাত পুষ্পের সৌরভে। এখনকার জন্মদিন তো কাঁচা নয়, কচি নয়, মন তার সকল প্রত্যাশার শেষে এসে পৌচেছে। অজ্ঞানা পথে চলতে চলতে ভাগ্যের হাতে হঠাৎ অভাবনীয় দান পেয়ে অধীর হয়ে উঠব এই ছিল তথনকার আকাশবাণীতে, তখনকার জন্মদিনের অভাবিতপূর্ব উপহারঞ্চলিও এই বাণী বহন করত। তথনকার সেই জন্মদিনের ধারা এখন আর নেই। কিন্তু উৎসর্গ যে আসে না ত। নয়-কিন্তু সে আসে দুরের দান পায়ের কাছে, কণ্ঠে আসে না হাতে আসে না—উপহার আসে ন। অঞ্চলি থেকে অঞ্চলিতে। দেবতারা কি খুসি হন তাঁদের

## किंद्र के दोन

পূজায়, মর্ত্ত্য যথা অর্থেবি ছাবের উদ্দেশে রেখে আসে তার নৈবেছ।
সেই আমাব আর বয়সেব পঁচিশে বৈশাথের দ্বিশ্ব ভোরবেলাটা মনে
পডছে—শোবাব ঘবে নিঃশন্দচবণে ফুল বেখে গিয়েছিল কা'রা,
প্রত্যুবেব শেষঘুম ভ'বে গিয়েছিল তাবি গন্ধে—তারপবে হেসেছি ভালোবাসাব এই সমস্তক্ষ্মধুব কৌশলে, তাবাও হেসেছে আমাব মুথের দিকে
চেষে। সার্থক যেছে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ।

অপবাহু একা বৌদ্রতাপে ক্লান্ত, মাঝে মাঝে একটা কোকিল ডাকছে বাধ হয় যুকন্পিট্স গাছেব ডালে ব'সে—এতে ক'বে কোকিলের আধুনিকতাব প্রাাণ হয়, উচিত ছিল ওব বকুলেব ডালে আশ্রয়। কিন্তু ওব দোষ নেই। পূর্ব আকাশে মেঘেব প্রলেপ লেগেছে—কিন্তু বর্ষণেব আশা বাববাব প্রতিহত হয়ে চলে যাচেচ।